# প্রাচীন সভ্যতা

#### वीविजयहत्म मजूमनात

..8

#### PUBLISHER

CHINTAHARAN GOOHA OF

The Grihastha Publishing House.
24, Middle Road, Entally,

PRINTER
ASHUTOSH BANERJEE,
The India Press.
24, Middle Road, Entally,
Calcutta.
1915.

# মূচীপত্ৰ

| অহুত      | <b>কুমণিকা</b>       | ••• | ••• | /• <del></del> /• |
|-----------|----------------------|-----|-----|-------------------|
| ১। মিশ    | রের প্রাচীন সভ্যতা   |     | ••• | >                 |
| ২। দুবাবি | লন ও আসীরিয়া        |     | ••• | >1                |
| ৩। ইউ     | রাপে সারাদেন্ সভ্যতা |     | ••• | ಅ                 |
| ৪। তুর্   | রাজ্যের উৎপত্তি      | ••• |     | <b>68</b>         |
| <। চীन-   | জাতীয় সভ্যতা        | ••• | ••• | (>                |
| ৬। আর্থ   | ্য সভ্যতার প্রাচীনতা |     | ••• | 41                |
| ণ। বহি    | র্ভারত               | ••• | ••• | 99                |

## অনুক্রমণিকা

#### মান্থ্যের বয়স কত ?

আমাদের জন্মভূমি এই পূণিবার বয়স ন্যুনকল্পে ৬ কোটি বংসর বিলিয়া তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিভেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। মানব এই বৃদ্ধা বস্থদ্ধরার সর্বাকনিষ্ঠ সন্তান; সর্বাবিধ জীব-জন্তুর জন্মের পর মন্ত্র্যোর জন্ম। মানব-শিশু যে দিন সর্বপ্রথম ধরিত্রী-জননীর ক্রোড় আশ্রয় করিয়াছিল, সে দিনের গণনা লইয়া এখনও স্থান্ধ বিচার চলিতেছে; সম্ভবতঃ ইহা ১৫ লক্ষ বংসর পূর্বের কথা। পাঁচ লক্ষ বংসর পূর্বের মান্ত্র্য যে, এই পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছিল, সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। তাহা হইলেই দেখিতে পাইতেছি যে যথাসাধ্য বয়স কমাইয়া বিচার করিলেও আমাদের প্রত্যেকের শরীর, বাড লক্ষ বংসরের ক্রমবিকাশের ফল বলিয়া শীক্ষত হইবে। প্রত্যেক মানবের শরীর যথন বাড লক্ষ বংসরের আবর্ত্তনে বর্ত্তমান যুগের পরিপক্ষতা লাভ করিয়াছে, তথন চেহারা দেখিয়া মান্ত্র্যকে যত অল্পবয়ন্ধ মনে হয়, সে তত্ত অল্পবয়ন্ধ নহে। মাতা বস্কানার সর্ব্য কনিষ্ঠ সন্তানটি নিতান্ত থোকা নহেন।

৫।৬ লক্ষ বংসর পূর্বের জন্ম হইলেও, বর্মরতা পরিহার করিয়া "সভা" হইয়া উঠিতে মান্থবের পক্ষে অনেক দিন লাগিয়াছিল। বেখানে মান্থব একটি স্থনিদিষ্ট ভূথণ্ডে পরস্পরে মিলিয়া মিশিয়া একটি স্থতদ্বিত সমাজ গড়িতে পারিয়াছিল, আপনাদের রক্ষা এবং উন্নতির জন্ম অবশ্য প্রতিপাল্য বিধি-ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছিল, কল-কৌশল উদ্ভাবন করিয়া ক্রবিবাণিজ্ঞা প্রভৃতিতে ধন-সম্পদ্ বাড়াইতে পারিয়াছিল, কেবল কথাবার্ত্তায় ভাবের

আদান-প্রদান শেষ না করিয়া মনের ভাবের উপাদানে স্থায়ী সাহিত্য-রচনা করিতে পারিয়াছিল, বংশক্রমে আপনাদের কীর্ত্তি ও গৌরবের কথা স্মৃত হইবার উপযোগী ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছিল, সেইখানেই মান্থ্য সভ্য হইয়াছিল বলিয়া থাকি। কুত্রাপি মান্থ্যরে এই প্রকার সভ্যতালাভের ইতিহাস দশ হাজার বংসরের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া ধরিতে পারা যায় না। সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে কেরল আফ্রিকার উত্তর পূর্ব্বভাগে নাইল নদীর উপত্যকাপ্রদেশে, অর্থাৎ মিশরদেশে এবং এসিয়ার পশ্চিম থত্তে টাইগ্রিস্ ও ইউফ্রেটিস্ নদীধীত প্রদেশে মানবের প্রাচীনতম সভ্যতার নিশ্চিত নিদর্শন পাওয়া যায়।

ভারতের আর্যাসভাতা অতি প্রাচীন হইলেও, মিশরের সভ্যতার মত প্রাচীন কি না, তাহা প্রমাণিত হয় নাই। চীনদেশের সভ্যতাও স্থপ্রাচীন, কিন্তু উহার তথ্য এখনও নির্ণীত হয় নাই। গ্রীস্দেশের সভ্যতা এবং ইতালীদেশের রোমক সভ্যতা প্রাচীন হইলেও অপেক্ষাকৃত অনেক আধুনিক। বিজ্ঞালয়ের সাধারণ পাঠ্যগ্রন্থে, ভারতীয়, গ্রীক এবং রোমক সভ্যতার বিবরণ থাকে; সেই জন্ম এ গ্রন্থে ঐ সকল বিবরণ দিলাম না তবে ভারত সভ্যতার প্রাচীনতা সম্বন্ধে, যে সকল কথা পাঠ্যগ্রন্থে উলিখিত হয় না, ত্ইটি প্রবন্ধে তাহার কথঞ্চিং উল্লেখ করা গেল। অর্ব্রাচীন হইলেও ম্সলমান প্রভাবজাত যে সভ্যতা পশ্চিম এসিয়ায়, উত্তর আফ্রিকায় এবং ইউরোপের অংশবিশেষে প্রাধান্ত লাভ করিয়াছিল, তাহার বিবরণ লিখিলাম; কারণ ঐ বিবরণ বিজ্ঞালয়ের সাধারণ পাঠ্যগ্রন্থে থাকে না। বিভিন্ন জাতির প্রাচীনকালের সভ্যতার যে পরিচয় দিলাম, তাহা পড়িয়া পাঠকদিগের কৌত্হল অধিকতর উদ্দীপ্ত হইবে এবং তাঁহারা ঐ সকল বিষয়-সম্থলিত গ্রন্থ পাঠ করিবেন ইহাই আমার উদ্দেশ্ত।

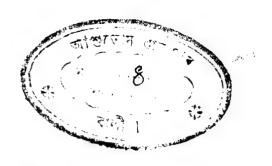

## প্রাচীন সভ্যত'

#### মিশরের প্রাচীন সভ্যতা

মানচিত্রে আফ্রিকার উত্তরপূর্ব্ব প্রান্তে যে ভূখণ্ড মিশর বা ইজিপ্তা নামে অন্ধিত, উহাই হয়ত মানব-সভ্যতার প্রাচীনতম জুনুনাস্পাদ। ইউরোপীয় সভ্যতার মূল যে এই দেশের উর্ব্বর ক্ষেত্রে প্রোথিত, তাহা পণ্ডিতগণের সম্বত্ব অনুসন্ধানে আবিদ্ধৃত হইয়াছে। এ মূগে ইউরোপে অনেক কল-কৌশলের স্থি ইইয়াছে, কৃষি শিল্প প্রভৃতির উন্ধৃতির জন্ত অনেক নৃতন উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে; তব্ও এখনও ক্লমকের ক্ষেত্রে; শিল্পশালায় এবং গৃহন্থের গৃহে এমন অনেক আন্ধ্র শন্ত্ব এবং গৃহকর্মের উপকরণ ব্যবহৃত হয়, যাহা অতি প্রাচীনকালে মিশর দেশে উদ্ভাবিত হইয়াছিল।

মিশর হইতেই ভাস্কর শিল্প, চিত্রকলা, লিপি কৌশল, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি গ্রীস দেশে সংক্রামিত হইয়াছিল এবং গ্রীসের সভ্যতাই রোম সাম্রাজ্যে বিকাশলাভ করিয়া সমগ্র ইউরোপে সভ্যতা বিস্তার করিয়াছিল। সভ্যতার এই স্থপ্রাচীন জন্মভূমির বিস্তৃতি তেমন অধিক ছিল না। নাইল নদীর যে উপলবিষম অংশে নৌচালনাদি অসম্ভব ছিল তাহা মিশর দেশের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। যে স্থানে নাইল নদী অংশতঃ শৈল বাধা এড়াইয়াছে, দেই স্থান হইতে ভূমধ্যসাগরের কূল প্যান্ত মিশর দেশের দৈর্ঘ্যে প্রায় ৬০০ শত মাইল হইবে। কিন্তু দেশের পূর্ব্ব পশ্চিম দিকের বিন্তার অতি অল্প ছিল; কোথাও বা ১০ মাইল কোথাও বা ১২ মাইল। কেবল উত্তর প্রান্তে ভূমধ্যসাগরের দিকে ৩০।৩২ মাইল হইবে। পশ্চিম দিকের মরুক্ষেত্র অল্প পরিমাণে অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইলে সমগ্র মিশরের আয়তন ১২০০০ হাজার বর্গ মাইলের অধিক হয় না। আমাদের বঙ্গদেশের প্রেসিডেন্সি বিভাগ-টুকুর আয়তন ১২০০০ হাজার বর্গ মাইল।

রোমানদিগের অধিকারকালে মিশরের লোকসংখ্যা ৭০ লক্ষ ছিল। বঙ্গের প্রেসিডেন্সি বিভাগের লোকসংখ্যা এখন প্রায় ৯৫ লক্ষ। মিশর দেশটি নাইল নদীর পরিবাহ-পুষ্ট, অর্থাং এই দেশটি নাইল নদীর প্রবাহ-চালিত মৃত্তিকার সঞ্চয়ে গড়িয়া উঠিয়াছে। এরূপ দেশ স্বভাবতঃই উর্বর; তবে রৃষ্টিপাত অধিক হয় না বলিয়া জলসেচন না করিলে ফসল জন্মে না। বঙ্গদেশের মাটী একটু আঁচড়াইয়া লইলেই প্রচুর শস্তাতপার্জনের স্থবিধা হয়; কিছু মিশরের ক্বষককে দেশের উর্বরা ভূমিকে জলসেচন করিয়া সরস করিয়া লইতে হয়। পরিশ্রমী এবং উলোগী হইলেই বহু শস্তা লাভ হয় বলিয়া ঐ নদী-মাতৃক দেশের লোকেরা উৎসাহী এবং কর্মক্ষম হইয়াছিল। অল্লায়াসে য়াহারা বেশি উপার্জন করিতে পারে তাহারা নিশ্চেষ্ট এবং অলস হয়; অতি পরিশ্রেমও মাহাদের উপার্জনের আশা অল্ল, তাহারাও ভয়োত্বম হইয়া কর্ম্ম-বিমৃথ হয়। মিশরের প্রাকৃতিক অবস্থায় দেশবাদীরা উৎসাহী এবং কর্মপট্ট হইয়াছিল। দেশটি গ্রীম্মপ্রধান হইলেও বায়ু অতি বিশুদ্ধ এবং শুদ্ধ

বলিয়া কাহাকেও তিলমাত্র ঘর্মাক্ত হইতে হয় না। কাজেই অন্ত গ্রীম-প্রধান দেশের লোকের মত মিশরবাসীরা ক্লান্তি এবং অবসাদ জনিত দৌর্ব্বল্য অমুভব করিত না। জলদেচন করিলে নিশ্চয়ই অপরিমিত শস্তু লাভ হইবে •জানিয়া দেশের লোকেরা আশা এবং উৎসাহপূর্ণ মনে বিবিধ কৌশলে নাইল নদী হইতে অসংখ্য খাল কাটিয়া সর্ব্বত জল-সেচনের ব্যবস্থা করিয়াছিল। 🚜 ই জন্মই কুত্রিম পয়:প্রণালী-চালনার বিবিধ বৈজ্ঞানিক উপায় অতি আদিম কালেই মিশরে উদ্ধাবিত হইয়াছিল। প্রবাদে আছে যে প্রয়োজনের তাড়নাই উদ্ভাবনী শক্তির জननी। आहिम यूर्ण कोन एतं आयुज्यन दुरु रहेरल अधिवानी निर्वात পক্ষে একত্র মিলিয়া একটি জাতিরূপে পরিণত হওয়া তৃঃসাধ্য হইত। কোন দেশ নাতিবৃহৎ হইলেও যদি সহজে অন্ত দেশের লোক সে দেশে আদিতে পারিত, তাহা হইলেও মিলিত জাতি গড়িবার এবং দেশে স্বাতস্ত্য রক্ষা করিবার স্থবিধা হইত না। মিশরের পক্ষে প্রাচীনকালে এই প্রতি-কুল অবস্থাগুলি ছিল না। দেশের আয়তনের কথা বলিয়াছি। অন্য স্থান হইতে লোকেরা যে মিশরে প্রবেশ লাভ করিবার স্থবিধা পাইত না তাহা দেখাইতেছি। দেশের উত্তর ভাগের ভূমধ্যদাগর আদিম যুগে মানবের গতিবিধির বাধা-স্বরূপই ছিল; দেশের পশ্চিম তটে বহু বিস্তীর্ণ ভীষণ সাহার। মরুভূমি, মিশর দেশ অপেক্ষা ৬০০ শত হইতে ১০০০ ফিট পর্যান্ত উর্দ্ধে অবস্থিত থাকিয়া বিষম প্রাকৃতিক বাধা স্বষ্ট করিয়াছিল। পশ্চিম দিকের মত পূর্ব্ব দিকেও হন্তর মক্তৃমি, এবং তাহার উপর আবার ঐ পূর্ব্ব প্রদেশ উচ্চ এবং নগ্ন শৈলমালায় পরিপ্লুত। দেশটি ত্রিভূজের মত অবস্থিত থাকিয়া যেখানে দক্ষিণ দিকে অতি সঙ্কীৰ্ণ হইয়া পড়িয়াছে, সেথানেও পাহাড়গুলির বিষম বাধায় আফ্রিকার নিগ্রো জাতীয় লোকেরা মিশরে প্রবেশ করিতে পারিত না। অবাধে চারিদিকের সকল জাতিকে দ্বে রাখিয়া যাহারা অস্ততঃ ১০ হাজার বংসর পূর্বেনাইল-ধৌত দেশে বর্ব্বরতা পরিহার করিয়া সভা হইয়া উঠিয়াছিল, তাহারা শারীরিক সৌষ্ঠবে এবং বর্ণের উজ্জ্বলতায় পূর্ব্বাঞ্চলের পেলেষ্টিন, আরব এবং ইরাণের অধিবাসী অপেক্ষা হীন ছিল না। এই জাতি সভা হইবার পূর্ব্বে অভা কোন স্থান হইতে মিশরে আদির্ঘাছিল কি না তাহা জানা যায় নাই; কিন্তু ইহাদের সভ্যতার আদিম বীজ যে মিশরেই উপ্ত হইয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহ।

উন্নতিলাভের অতি শৈশবযুগেই মান্তবেরা দিঙ্নির্ণয় করিতে পারে,—অর্থাৎ এইটি উত্তর, এইটি দক্ষিণ প্রভৃতি ভাব দিগাচক শব্দ দারা প্রকাশ করিতে পারে। মিশরের উন্নত প্রাচীন জাতি যথন ঐ দেশের প্রাক্বতিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া দিখাচক শব্দগুলি সৃষ্টি করিয়াছিল, তথন উহারা চিরকালই মিশরের অধিবাসী বলিয়া মনে হয়। "নাইল নদীর উজান" বলিতে যাহা বুঝায়, দক্ষিণ দিক বুঝাইতে ভাষায় ঠিক সেই শব্দ ব্যবহৃত ছিল। আবার নদীর ভাঁটার দিক ছিল উত্তর দিক এবং নদীর দক্ষিণ এবং বাম দিক পূর্ব্ব ও পশ্চিম নামে অভিহিত হইয়াছিল। পূর্ব্ব এবং পশ্চিম দিকে ত্ব্তর পর্বত এবং উন্নত মক্তভূমি ছিল বলিয়া "উদ্ধ গমন" শব্দে বিদেশ গমন ব্কাইত এবং "অবতরণ" শব্দে ঘরে ফিরিয়া আসা বুঝাইত। গ্রীস্ দেশের লোকেরা দেশটীকে কি কারণে Aigyptos সংজ্ঞা দিয়াছিল এবং ঐ দেশের জননীরূপিণী নদীটিকে কি অর্থে Neiles বা নাইল নাম দিয়াছিল তাহা জানিতে পারা যায় নাই। পেলেষ্টিন্ ও সিরিয়ার লোকেরা দেশটির ঘে নাম দিয়াছিল তাহা হইতেই আরবের ভাষায় "মিশর" শব্দ এসিয়ায় প্রচ-লিত হইয়াছিল। মিশরের লোকেরা কিন্তু আপনাদিগকে "মানুষ" বা রোমাতু বলিত, নাইল নামে খ্যাত নদীটিকে হা-পি বলিত এবং 🗳 নদী-

সঞ্চিত কৃষ্ণমৃত্তিকার দেশকে কৃষ্ণমৃত্তিকা জ্ঞাপক "কমিং" শব্দে অভিহিত্ত করিত। এই কমিং দেশের সভ্য রোমাতুগণ পূর্বাঞ্চলের বিদেশটিকে তদেরিং বা রক্ত দেশ বলিত এবং দেশের উত্তর পশ্চিম ভাগের কতকগুলি অধিবাসীকে "রেব্" নাম দিয়াছিল। পূর্বাদিকের মক্তৃমি এবং পাহাড়, রক্তাভ দৃষ্ট ইইত বলিয়াই ঐ তদেরিং নামের উৎপত্তি ইইয়াছিল; এবং হয় ত বা রক্তবেশ দেশের সমুদ্র বলিয়া মিশরের ভাষায় যে সাগরের নামকরণ ইইয়াছিল, সেই সাগর গাঢ় নীল জলে পরিপূর্ণ ইইলেও, লোহিতসাগর নামে এখনও আখ্যাত ইইয়া থাকে। মিশরের ভাষার বর্ণমালায় 'ল' একেবারেই ছিল না বলিয়া, লেব্ বা লিবিয়ানেরা রেব্ নাম পাইয়াছিল। এই রেব্ জাতি মিশরের ইতিহাদের সহিত্ব বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। রেব্ বা লিবিয়ানেরা মিশরের লোক অপেক্ষাও দেখিতে বেশী স্থন্দর ছিল, এবং পরে এক সময়ে উহারা দলে দলে মিশরে আাসিয়া মিশরবাসীদিগের সহিত্ব মিলিয়া গিয়াছিল।

মিশরের স্থপ্রাচীনতার বিশিষ্ট প্রমাণ আছে। জ্যোতিন্ধপুঞ্জের গতিবিধি নির্ণয় করিবার জন্ম এড্জুনগরে যে মন্দির নির্দ্মিত হইয়াছিল, এবং সেই মন্দির হইতে যে ভাবে কেনোপাদ্ নক্ষত্রের উদয়াদি গণিত হইয়াছিল, তাহা অবলম্বন করিয়া প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ নর্দ্মান্ লকিয়র সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে ঐ মানমন্দির খৃঃ পৃঃ ৬৪০০ শত সংবৎসরে নির্দ্মিত হইয়াছিল। বর্তুমান সময় হইতে ৮০০০ বৎসরেরও অধিক পূর্বের যে জাতির লোকেরা জ্যোতির্বিত্তায় অত থানি স্ক্রে জ্ঞান লাভ করিয়াছিল, তাহাদের সভ্যতার স্থচনা যে ঐ সময়ের সহস্রাধিক বৎসর পূর্বেই হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ থাকে না। এড্জুর মানমন্দির নির্দ্মিত হইবার পূর্বের অনেক নিদর্শন Flinders Petrie প্রভৃতি কর্তৃক আবিস্কৃত হইয়াছে। প্রায় খৃঃ পৃঃ ৪০০০ হাজার সংবৎসর হইতে মিশর

দেশের স্বজ্ঞেয় ঐতিহাসিক যুগের আরম্ভ; কারণ ঐ সময় হইতে রাজাদিগের সমাধিতে এবং অক্তান্ত মন্দিরে, রাষ্ট্র সংবৎসর এবং সাময়িক ঐতিহাসিক ঘটনা, অক্ষরে এবং চিত্রে খোদিত হইয়া আসিতে-ছিল। দেশের প্রথামুসারে রাজাদিগের শব যাহাতে চিরদিনের মত স্বর্ক্ষিত থাকে, তাহার ব্যবস্থা করিয়া সমাধিস্থ করা হইত। এই স্থরক্ষিত শব, "মামি" নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ঐতিহাসিক যুগের মামিগুলি বিবিধ কৌশলে বস্ত্রগ্রন্থিতে বদ্ধ হইত এবং সমগ্র শব কোন প্রকার তৈল বা রদে নিষিক্ত হইত। শবগুলি পচিয়া যাইতে পারে নাই এবং মুখের চর্মাদি কিছু মাত্র সঙ্গুচিত হইয়া বিক্বতিলাভ করে নাই। স্থজ্জেয় ঐতিহাসিক যুগের বহুযুগ পূর্ববর্ত্তী সময়ের কয়েকটি মামি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া বিস্ময় বাড়িয়া যায়। এই তুজ্জেরি প্রাচীনকালের মামিগুলি কোন প্রকার বস্ত্রের আবরণে বা গ্রন্থিতে বদ্ধ হইত না; অথচ দেগুলি সম্পূর্ণ অবিকৃতভাবে রহিয়া গিয়াছে। ৮৫০০ কিংবা ৯০০০ হাজার বৎসর পূর্বের যাহাদের জ্ঞানের উন্নতির এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাদের সভ্যতা ১০০০০ হাজার বংসর পূর্ব্বে আরব্ধ হইয়াছিল বলিলে বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি হয় ন!। মন্দিরের চিত্র ও লিপি এবং অক্যান্য খোদিত ও লিখিত বিবরণ হইতেই মিশরের ইতিহাস প্রধানতঃ সংগৃহীত হইয়াছে।

সভ্যতালাভের প্রথম যুগে মিশরের বিভিন্ন স্থানে ক্ষ্ম ক্ষ্ম স্বাধীন রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। সন্তবতঃ এড্ফু নগরের মানমন্দির নির্মিত হইবার ২০০।৩০০ তুই তিন শত বংসর পূর্বের মিশর দেশ তুইটি রাজ্যে বিভক্ত হইয়াছিল। উত্তরে মিশর রাজ্যের রাজধানী নাইল নদীর ডেল্টা বা জলপ্রায় "কচ্ছ" প্রদেশে ছিল; এবং দক্ষিণ মিশর রাজ্যের রাজধানী এড্ফু নগরের অনতিদ্বে প্রতিষ্ঠিত ছিল। সে সময়ে দক্ষিণ

রাজ্যের নাম ছিল শুল্ল দেশ এবং উত্তর রাজ্যের নাম ছিল পাটল বা রক্তাভ দেশ। দক্ষিণ অঞ্চলের অধিবাসীরা জলবায়ুর গুণে হয়ত বা অপেক্ষাকৃত অধিক গৌরবর্ণবিশিষ্ট ছিল বলিয়া এইরপ নামকরণ হইয়া থাকিবে। কচ্ছ প্রদেশে সূর্য্যের প্রথরতায় শরীরের বর্ণ কিঞ্চিৎ তাম্রাভ হওয়াই সম্ভব। উত্তর মিশরের রাজা পাটলবর্ণের মৃকুট পরিতেন; মুকুটে মধুমক্ষিকা অন্ধিত থাকিত এবং রাজচিহ্ন "বুটো" বা নাগিনী-মূর্ত্তিলাঞ্ছিত ছিল। প্রতিঘন্দী দক্ষিণ মিশরের রাজা শুভ্র মুকুট পরিতেন; মুকুটে খেতপদ্ম অন্ধিত হইত, এবং রাজধ্বজায় দর্প-থাদক গরুড় বা ঈগল স্থাপিত হইত। মিশরের ভাষায় এই গরুড় বা ঈগলের নাম ছিল নেথবেট। উত্তর এবং দক্ষিণ মিশরে সমভাবে স্থর্যার প্রতিমা-ম্বরূপে একটা বাজ পক্ষার প্রতিকৃতি নির্মিত হইয়া আদৃত হইত; অর্থাং নমগ্র মিশরদেশে স্থ্যপ্জ। প্রচলিত ছিল। উত্তর এবং দক্ষিণ মিশরে তুল্যভাবেই সভ্যতার বিকাশ হুইয়াছিল। দক্ষিণ মিশরের প্রাচান জ্যোতিব্বিদ্যার কথা বলিয়াছি। উত্তর মিশরেও ঐ বিদ্যার এত উন্নতি হইয়াছিল যে খৃঃ পৃঃ ৪২৪১ অন্দে ( অর্থাৎ ৬০০০ বংসরের পূর্বের) ৬৬৫ দিনের সৌরবংদর গণিত হইয়াছিল। গ্রীকের। ইহার তিন সহস্র বংসরেরও অধিক পরে মিশরের এই সৌরবংসর গ্রহণ করিয়া ছিল, এবং গ্রাকিদিগের নিকট হইতে ইউরোপীয়েরা ঐ গণনা গ্রহণ করিয়াছেন।

থৃঃ পৃঃ ৩৪০০ অন্দে উত্তর এবং দক্ষিণ মিশরের রাজত্ব একত্র
মিলাইয়া মেনেস্ নামক রাজচক্রবর্ত্তী একচ্ছত্র রাজত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। এই ক্ষমতাশালী সম্রাট বা কেরাও নিশরের প্রথম
রাজবংশের প্রথম সম্রাট বলিয়া প্রাচীন ইতিহাসে কীর্ত্তি। উত্তর
এবং দক্ষিণ মিশর মিলাইয়া যুক্তরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার চিহ্ন-স্বরূপে,

সমাট মেনেস, তাঁহার নব রচিত রাজমুকুটে উত্তর এবং দক্ষিণ রাজ্যের রাজমুকুটের বর্ণ এবং রাজচিহ্নাদি সমভাবে যোগ করিয়া লইয়াছিলেন, এবং উভয় রাজ্যের রাজধানীর প্রায় মধ্যবর্ত্তী স্থানে মেক্টিস্ নগরে নব রাজ্যে অভিষেক উৎসবের দিনে পরিচ্ছদের পশ্চাৎ ভাগে একটী সিংহের লাঙ্গুল পরিতে ভূলেন নাই। কারণ উত্তর দক্ষিণের উভয় রাজ্যেই পরাক্রম এবং আধিপত্যের চিহ্নস্বরূপে পশুরাজ সিংহের লাঙ্গুল পরিয়া রাজাদিগকে অভিষেকের উৎসব করিতে হইত। প্রাচীন মিশরের ভাষায় অভিষেক উৎসবের নামই ছিল "লাঙ্গুলোৎসব।" এই মেনেসের সময় হইতেই মিশরের বিপুল সমৃদ্ধি এবং অতুল গৌরবের স্থ্রপাত হয়। মেনেস্ মিশর রাজকুলের আদি বৈবস্বত মন্তু, অথবা মিশরের স্থ্যবংশের আদি ইক্ষৃাকু।

মিশরের ইতিহাস খাঁহারা কিছুই জানেন না, তাঁহাদের মধ্যেও জানেকে অত্যাশ্চর্য্য পিরামিডের কথা শুনিয়াছেন। মিদরের নামে এক একটি পাহাড়ের স্থাই, মানব ক্ষমতার অতুল্য কীর্ত্তিস্তঃ। প্রথম এবং দিতীয় রাজবংশেই এই কীর্ত্তি-স্থাপনের স্ত্রেপাত হয়; এবং চতুর্থ রাজবংশের রাজত্বের অবসানে খৃঃ পৃঃ ২৭৫০ অবদ উহার চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। কিউফু নগরে বিশ বৎসর ধরিয়া নিরস্তর এক লক্ষ লোকের পরিশ্রেমে যে পিরামিড নির্মিত হইয়াছিল, তাহার একটু বর্ণনা করিবার প্রয়োজন। পিরামিডটি পরিপূর্ণ ৪০ বিঘা ভূমি ব্যাপিয়া রহিয়াছে এবং উহার উচ্চতা ৪৮১ ফিট্। এই বিপুলায়তন মিদরিটি গড়িতে যে ২০০০০০ লক্ষ্মশংস্কৃত ম্ল্যবান্ প্রস্তর্যতের প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহার প্রত্যক্ষ প্রজন আড়াই-টন বা ৬৮ মণ। কি উপায়ে উর্জ্ব হইতে উর্জ্বে প্রস্তরগুলি তুলিয়া লইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায়

না। এই পিরামিডগুলি সেকালের মিশরবাদীর বিদ্যা, কৌশল, সম্পদ,
স্বাস্থ্য এবং শান্তির অলোপ্য সাক্ষী।

মেনেদের প্রভাবে একচ্ছত্র রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে মিশরের সহিত •বিদেশের পরিচয় আরদ্ধ হয়। খৃ: পৃ: ৩৪০০ হইতে ১৭৮৮ অব পর্যন্ত বিদেশীয়েরা মিশরে প্রবেশ করিতে পারে নাই; কিন্তু মিশরের লোকেরা বিদেশের ধন সম্পদ অনায়াসেই সংগ্রহ করিত। মেনেদের অভ্যাদয়ের পূর্বকালে দেশের পূর্বভাগের পাহাড়গুলি হইতে স্বর্ণাদি ধাতু এবং বিবিধ শ্রেণীর ম্ল্যবান্ প্রত্তর সংগৃহীত হইত; কিন্তু মিশরবাসীরা কোন প্রতিবেশী জাতির রাজ্যে প্রবেশ করিত না। নৃতন মুগে ক্ষমতার প্রসার বড় বাড়িয়া গিয়াছিল। সিরিয়া এবং পেলেষ্টিন অধিকত হইয়াছিল, সিনাই পর্বত হইতে স্বর্ণাদি ধাতু সংগৃহীত হইতেছিল, ভূমধ্যসাগরে নৌ-চালনা দ্বারা ব্যবসায় বাণিজ্য চলিতেছিল, এবং দেশের দক্ষিণ সীমায় পার্ববত্য অবরোধের কলে কলে আস্ওয়ান্ নগর স্থাপিত হইয়া নিগ্রো জাতির বিবিধ পণ্য ক্রীত হইতেছিল। আস্ওয়ান্ অর্থ হাট বা হাট-নগর।

মেনেস্ কর্ত্বক প্রতিষ্ঠিত প্রথম রাজবংশ হইতে দ্বাদশ রাজবংশের শেষ সময় পর্যন্ত আড়াই হাজার বংসরেরও কিঞ্চিং অধিক কাল ধরিয়া মিশরদেশে সভ্যতার যতথানি উন্নতি হইয়াছিল, তাহার কথঞ্চিং আভাস দিতেছি। রাজা ছিলেন দেশের সর্বজন পূজিত "রি" বা স্থ্য দেবতার পুত্র; কাজেই তিনি দেবতার মত পূজিত হইতেন এবং তাঁহার সমাধির জন্ম বিপুলায়তন মন্দির প্রস্তুত হইত। একটি পিরামিডের বর্ণনা করিয়াছি; কিন্তু পিরামিড ও মন্দিরাদির নিম্নতলে ভূগর্ভে যে ভাবে বহু বিস্তীর্ণ সমাধিগৃহ কক্ষে কক্ষে রচিত হইত, তাহা অল্প কথায় বর্ণনা করা যায় না। পারিবারিক অন্ত্র্ছান, সামাজিক উৎসব, লোকসাধারণের

দৈনন্দিন কার্য্যকলাপ, রাজাদিগের জৈত্র যাত্রা এবং বিজয়োৎসব প্রভৃতি সমাধিস্থানে এবং মন্দির-কুটিমে যে প্রকার শিল্প-চাতুর্য্য জীবস্তভাবে খোদিত এবং অঙ্কিত হইত, তাহাতে এ যুগের লোকেরাও অত্যন্ত বিশ্বিত হয়েন। কেবল সেই ছবিগুলি দেখিয়াই সে কালের স্থাজের ইতিহাস লেখা চলে। গ্রীদের লোকেরা প্রাচীন মিশরের শিল্প অনুকরণ করিয়াই ভাস্কর বিদ্যায় উন্নতি লাভ করিয়াছিল। তল তিল করিয়া সৌন্দর্যা কুড়াইয়া একটি কল্পিত তিলোত্তমা গড়ার নাম হইল ভাবাদর্শ (Ideal) স্ষ্টি। মিশরে এই ভাবাদর্শ স্কুট হয় নাই, কিন্তু গ্রীদে হইয়াছে। মিশরের লোক খাঁটি প্রকৃতিকে বড ভালবাসিত এবং যথাযথভাবে গাছ পাল! জীব জন্তু এবং মান্তুষের প্রতিকৃতি গড়িত। মুখে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে মনের ভাব এবং অবস্থা সম্পূর্ণ ফুটাইয়া এমন করিয়া এক একটি যথার্থ মান্ত্র গড়িত, যে সেই মূর্ত্তির বিশিষ্টতা দেখিয়া সকলকেই বিশ্বিত হইতে হয়। যেরূপ ভাবে অসংখ্য খাল কাটিয়া চিরস্থায়ী জলসেচনের ব্যবস্থ। হইয়াছিল, গুরুভার প্রস্তর তুলিয়া অতি উচ্চ পিরামিড নির্দ্মিত হইয়াছিল, যেরূপ সৃশ্বতায় সূর্য্যের অয়ন এবং নক্ষত্রের গতিবিধির পর্য্য-বেক্ষণ হইয়াছিল. এবং যে অপূর্ব্ব কৌশলে শবগুলি অবিকৃত রাখিয়া মামি প্রস্তুত হইত, তাহাতে প্রাকৃতিক শক্তিবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা এবং বস্তুবিদ্যা কত উন্নত হইয়াছিল তাহার পরিচয় পাই। চিত্ত-বিনোদনের জন্ম যে সকল কবিতা এবং অন্মবিধ স্থকুমার সাহিত্য রচিত হইয়াছিল তাহা একেবারেই লুপ্ত হইয়াছে। প্রাচীন লিপির ভগ্নাংশ লইয়া উহার বিচার হইতে পারে না।

রাজার আদেশক্রমেই শাদন বিচার প্রভৃতি দকল কার্য্য চলিত বটে, কিন্তু যথেচ্ছাচার ছিল না। রাজ্য-শাদনের জন্ম, কর-সংগ্রহের জন্ম, বিচার-কার্য্যের জন্ম বাধা নিয়ম বা আইন প্রচলিত ছিল; কালোচিত ব্যবস্থার জন্ম রাজবিধি কিঞ্চিং পরিবর্ত্তিত এবং পরিবর্দ্ধিত হইত, কিন্তু বংশক্রমে সকল রাজাই প্রচলিত বিধিগুলি মান্ত করিয়া চলিতেন। রাজাব জোষ্ঠ পুত্র যৌবন-সীমায় উপস্থিত হইলেই রাজকার্য্য শিখিতেন এবং দেশের প্রধান বিচারপতিরূপে নিযুক্ত হইতেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশগুলির শাসন-কর্ত্তারা প্রাদেশিক বিচারক ছিলেন, এবং যুবরাজের নিকট তাঁহাদের বিচার স্মালোচিত হইয়া পরিবর্ত্তিত হইতে পারিত। নির্দিষ্ট বিধি অনুসারে মপরাধীর দণ্ড বিধান হইত: কিন্তু কাহারও প্রাণদণ্ডের আদেশ, স্বয়ং রাজা ভিন্ন অন্ত কেহ দিতে পারিতেন না। রাজা দকল ভূমির অধিকারী র্বালয়া স্বীকৃত হইলেও প্রজারা আপনাদিগের অধিকারের ভূমি, দান যৌতৃক এবং বিক্রয় প্রভৃতি দ্বারা হস্তান্তর করিতে পারিত। ভূমি হস্তান্তর করিলে তাহার সমস্ত বিবরণ লিথিয়া মন্ত্রীর নিকট দিতে হইত এবং মন্ত্রী উহা লেখা-ন্যাস গ্রহে গচ্ছিত রাখিতেন। এখানেই বলিয়া রাখি যে পরে অষ্টাদশ রাজবংশের সময়ে রাজমন্ত্রীই রাজার অধীনে সর্ব্ব-প্রধান বিচারক নিযক্ত হইতেন, এবং মন্ত্রীরা কদাচ উৎকোচ গ্রহণ করিয়া বিচারবিভ্রাট ঘটাইতেন না বলিয়া প্রাচীন মিশরের ভাষায় অনেক প্রবাদবচন এবং দষ্টান্ত কথা প্রচলিত ছিল। ক্রষিক্ষেত্রে জলসেচনের সরকারী ব্যবস্থা সত্ত্বেও প্রজাদিগকে কর স্বরূপে উৎপন্নের 🖟 সংশ মাত্র দিতে হইত।

দেশের ধনী ব্যক্তিরা গহের চারিদিকে বাগান সাজাইয়া যে ভাবে মনোহর হর্ম্মা রচনা করিতেন তাহারই অমুকরণে রোমান বড় মামুষেরা ভিলা প্রস্তুত করিয়াছিল। স্বাস্থ্যরক্ষা ও চিত্ত-বিনোদনের জন্ম স্ত্রী-পুত্র লইয়া নৌকায় চড়িয়া থালে থালে পরিভ্রমণ এবং নৌকায় বসিয়া গীত-বাদ্যের উৎসব প্রায় প্রতিদিনই অমুষ্ঠিত হইত। সকলেই নদী কিংবা থালে নামিয়া স্নান করিত এবং সাধারণতঃ স্ত্রীলোকেরা মাটির কলসীতে জল বহিয়া আনিত। প্রাচীনকালের মাটির হাঁড়ি কলসী

প্রভৃতির গড়ন অত্যন্ত মনোহর ছিল। সর্ব্বসাধারণের মধ্যে এক-পত্নীগ্রহণই নিয়ম ছিল বলিয়া এ দেশের পারিবারিক স্থুখ মধুর ছিল বলিতে
পারি। রাজাও বিধিমতে একটি পত্নী গ্রহণ করিতেন, এবং তাঁহার
গর্ভজাত সন্তানই রাজ্যলাভে অধিকারী হইতেন। রাজা হইতে সাধারণ
প্রজা পর্যান্ত কাহারও দৈনিক ব্যবহারের পরিচ্ছদৈ বন্তবাহুল্য ছিল না।
তবে পরিচ্ছদের ধরণ-ধারণ, অবস্থাবিশেষে বিভিন্নরূপ হইত। মন্দিরের
প্রভলিতে প্রাচীনকালের পরিচ্ছদের যে ছবি পাওয়া যায়, এখনও অনেক
স্থানে মিশরবাসীরা সেইরূপ পরিচ্ছদ পরেন। স্ত্রীলোকেরা ঠিক অন্তঃপুরে বন্ধ থাকিতেন না; তবে রাজপথে চলিয়া যাইবার সময় নাসিকার
অন্ধভাগ পর্যন্ত অবগ্রন্থন টানিতেন।

থৃষ্টোত্তর অষ্টম শতাব্দী হইতে অর্থাৎ মুদলমান অধিকারের পর হইতে মিশরবাদীরা তাহাদের প্রাচীন ধর্ম, লিপি এবং ভাষা হারাইয়াছে; কিন্তু আরব দেশের লোকেরা মিশরে বাদ করিয়া এবং বৈবাহিক সম্বন্ধ আপন করিয়া আক্বতিতে সম্পূর্ণরূপে মিশরের আদিম অধিবাদীদিণের মত হইয়া গিয়াছে। প্রবন্ধ-লেথকের চক্ষে এই আক্বতি অতি স্থন্ধর। এখন নাদিকার উপর একটি কাক্ষকার্য্য বিশিষ্ট নল আঁটিয়া স্ত্রীলোকেরা যে ভাবে মুখের উপর একথানি দক্ষ পদ্ধা ঝুলাইয়া থাকেন, তাহা হয়ত পূর্ব্বকালের জিনিষ নহে।

দাদশ রাজবংশের রাজত্বের শেষ পর্যান্ত অর্থাৎ খৃঃ পৃঃ ১৭৮৮ অবদ পর্যান্ত মিশরের সর্ববিধ উন্নতির অতি সংক্ষিপ্ত কথা-ই বলিলাম। ইহার পর ত্রয়োদশ হইতে সপ্তদশ রাজবংশের ২০০ শত বংসর ব্যাপী রাজত্বের সময়ে "হিক্সস্" নামক পূর্বাঞ্চলের একটি জাতি, মিশরে আসিয়া কিছু দিনের জন্ম আধিপত্য লাভ করিয়াছিল। মিশরের ইতিহাসে কলঙ্কের এই প্রথম দাগ পড়িল। এই হিকসস্গণ যীহুদাদিগের অহুরূপ কোন

একটি প্রাচীন জাতি বলিয়া পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। বিদেশীয় আক্রমণের কোন ভয় ছিল না বলিয়া এ পর্যান্ত কোনরূপ শৃঙ্খলাবদ্ধ সামরিক নীতি প্রচলিত ছিল না। হিক্সস্দিগের আগমন এবং আধিপত্য অসহ হইয়াছিল বলিয়া, দেশে যে সামরিক বিধি ব্যবস্থা স্থতন্ত্রিত হইয়াছিল, তাহাতে মিশরের উন্নতি সর্ববান্ধ স্থানর হইয়া উঠিয়া-ছিল। অষ্টাদশ রাজবংশের প্রথম রাজা আমোস, হিক্সসদিগকে দুর করিয়া দিয়া মিশরবাসীদিগকে পরাক্রান্ত জাতি করিয়া তুলিয়াছিলেন। নেশ-রক্ষার জন্ম স্থায়ী সৈত্মবল রচনা করিয়া এই নৃতন সমাট্, "থিবিস্" নগরে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। যে সময়ে হিক্সদ্গণ ক্ষণস্থায়ী প্রভূতা স্থাপন করিয়াছিল, সেই সময়ে স্বদেশীয় রাজপ্রভাবের দৌর্ব্বল্যের স্থবিধায় পৌরোহিত্যের প্রভাব বড় বাড়িয়াছিল। স্থর্যোপাদক মিশর-বাসিগণের পরলোকের বিষয়ে বিশ্বাস অতি সরল ছিল। তাহার। বিশ্বাস করিত যে এ সংসারে যে যত পুণা কার্য্য করিতে পারে, পরলোকে সে তত স্বখী হয়; কাজেই ইহলোকে সংকার্য্য করিবার জন্ম গোকের প্রবৃত্তি এবং চেষ্টা ছিল। পুরোহিতেরা ধর্মতত্তটিকে জটিল করিয়া তুলিয়াছিলেন এবং লোকসাধারণকে বুঝাইয়াছিলেন যে, রাত্রিকালে সূর্য্য যথন পাতালে যান, তথন যদি সমাধিস্থ শবগুলির অঙ্গে পুরোহিত-দিগের মন্ত্রপূত লিপি সম্বলিত কবচাদি থাকে, তবে দেবতা সেই মন্ত্রের বলে সমাধিস্থ ব্যক্তির সকল পাপের মার্জ্জনা করিবেন। পূর্বের কেবল রাজবংশের লোকেরই মামি প্রস্তুত হইত ; কিন্তু এখন নৃতন বিশ্বাসের ফলে অতি সাধারণ শ্রেণীর লোকেরাও মৃতের মামি প্রস্তুত করিয়া তাহার অঙ্গে পুরোহিতের মন্ত্রপূত কবচ বাঁধিয়া দিয়া পাহাড়ের যেখানে দেখানে সমাধি রচনা করিতে লাগিল। পুরোহিতেরাই কেবল দেবতবক্ত হইলেন, এবং পুরোহিত-পত্নীরা দেব-দাসী আখ্যা পাইলেন। সম্রাট্ আমোস্: ১৫৮০ হইতে ১৫৬০ পর্যান্ত পুরোহিতদিগের প্রভাব ক্ষীণ করিয়া রাজ-শক্তির পুন: প্রতিষ্ঠার অনেক উচ্চোগ করিয়াছিলেন।

অষ্টাদশ রাজবংশের রাজত্বকালে পশ্চিম এসিয়ার অনেক জনপদ মিশরের আধিপত্য স্বীকার করিয়াছিল, এবং এসিয়ার ত্ইটি রাজবংশের সহিত মিশর রাজবংশের বৈবাহিক সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল। তৃতীয় আমেন্ হোটেপ, বাবিলনের কাশরাজবংশের রাজকুমারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বাবিলনের সভ্যতার কথা বলিবার সময় এই কাশরাজবংশের পরিচয় দিব; কেবল উল্লেখ করিয়া রাখি, যে আর্যাজাতির কোন একটি শাখা হইতে কাশরাজবংশের উৎপত্তি। চতুর্থ আমেন হোটেপ্ বা ইক্ন-এটন্ 'মিটানি'র রাজকুমারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই মিটানি রাজ্যের একটু পরিচয় দিতেছি। খাঁটি ভারতবর্ধে বৈদিক মুগে যে সকল দেবতা পূজিত হইতেন, মিটানির রাজারা সেই সকল দেবতার পূজা করিতেন; এবং সম্ভবতঃ বৈদিক মুগের ভাষা ব্যবহার করিতেন। ইহাঁদের নিজের ভাষায় লিখিত লিপি বার্লিন নগরে রক্ষিত আছে এবং এখনও উহার পাঠোদ্ধার হয় নাই। একালের মেসোপোটেমিয়া রাজ্যে মিটানি রাজ্য অবস্থিত ছিল।

অষ্টাদশ রাজবংশের স্থপ্রসিদ্ধ ফেরাও চতুর্থ আমেন্ হোটেপ্ মিশরের ধর্ম-বিশ্বাদে নবযুগ আনিয়াছিলেন। তিনি প্রচার করিলেন যে অসভ্য নিগ্রো হউক বা স্থসভ্য রোমাতু (মিশরবাসী) হউক, কামিং (মিশর) দেশ হউক কিংবা দ্রস্থ শক্ররাজা হউক সকল জাতির এবং সকল দেশের এক অধিপতি রহিয়াছেন; এবং সেই অধিপতি এটন্ বা সর্ব্বময় ঈশর। দেশপ্রিত স্থ্য তাঁহার মহিমার সাক্ষী বলিয়া স্থ্যকে উপলক্ষ্য করিয়। পূজা চলিতে পারে, কিন্তু যথার্থ পূজা কেবল এটন্কেই করিতে হইবে। তিনি বলিয়াছিলেন যে এটন্ স্থ্যের স্থ্য, এবং যে উত্তাপ স্থ্যে পৃথিবীতে

এবং জীবনে অন্তর্ভূত হয়, এটন্ তাহার উৎস। নিজের আমেন হোটেপ্
নামেই আমন দেবতার নাম অন্ধিত ছিল বলিয়া, তিনি নামের পরিবর্ত্তন
করিয়া আপনার নাম রাখিলেন ইখনেটন্ বা এটন দেবক। দেশের
ভিন্ন ভিন্ন মন্দিরের দেবতাগুলি মিলাইয়া এটনের অধীন করিলেন এবং
প্রক্রতপক্ষে "রি", আমন এবং "য়া" স্বাভন্তা হারাইয়া এটনে বিলীন
হইলেন। গৃঃ পৃঃ ১০৭৫ অন্দে এই দেবতত্ব পেলেষ্টিনে সংক্রামিত হয়,
এবং য়ীছদাদিগের ধর্ম নবভাব ধারণ করে। এই ফেরাও বা সম্রাট,
এটনের নামে ন্তন মন্দির স্থাপন করিয়া যে ন্তন রাজধানী প্রতিষ্ঠা
করিয়াছিলেন তাহাও এটন্ নামে নামান্ধিত হইয়াছিল। একেশ্বরবাদের প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠার নগরটি এখন তেল্-এল্—অমরণা নামক
স্থানের ভয় স্থপে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।

ইহার পরেও বহুশতাব্দী ধরিয়া অনেক রাজবংশ মিশরের স্বাধীনত। এবং গৌরব অক্ষ্ম রাথিয়াছিলেন। খৃঃ পৃঃ ১২০০ অব্দে যথন মিশরের গৌরব কথঞ্চিৎ মলিন হইয়া আসিতেছিল, প্রায় সেই সময়ে গ্রীসের অভ্যুত্থান বলিলে ক্ষতি হয় না।

এই সময়ের কিছু পূর্ব্বে আসীরিয়া রাজ্যের সীমান্ত পর্যান্ত কেরাওদিগের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল বটে, কিন্তু ধীরে ধীরে জাতির বলক্ষয়
হইতেছিল। অনেকবার লিবিয়নদিগের আক্রমণ অপদারিত চইয়াছিল
বটে, কিন্তু তুই এক শতাব্দী পরেই রেবু বা লিবিয়ন জাতি মিশরে প্রবল
হইয়া উঠিয়াছিল। লিবিয়নেরা মিশরের কোন অনিষ্ট করিতে পারে
নাই, এবং যেমন করিয়াই হউক মিশরবাদীরা খৃঃ পৃঃ ৭০০ অন্ধ প্রান্তু
প্রাচীন প্রথা অনুসারেই রাজত্ব চালাইয়াছিল। এই সময়ে দন্ধিণ পূর্ব্ব দীমান্তের নিউবিয়ার শাসনকর্তারা একবার স্বাতস্ত্র্য অবলম্বন করিয়া
মিশরের অধিপতি হইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং আসীরিয়ার রাজা ৬৬৩ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে মিশরের নিকট হইতে কর আদায় করিয়াছিলেন। আসীরিয়ার প্রভাব দূর করিয়া এবং নিউবিয়াকে পদানত করিয়া মিশরের ফেরাও পূর্ব্বগোরব স্থাপন করিবার জন্ম চেট্রা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ভাগ্যবিপর্যায়ে সমস্ত উদেযাগ ব্যর্থ হইয়া গ্লেল। খৃঃ পৃঃ ১১৫ অবদ পারসিক ভূপতি কেম্বাইসেদ, মিশর দেশ জয় করিয়া আত্মরাজ্য-ভূক্ত করিলেন। সভ্যতার আদিম জননাস্পদ যখন পারসিক-পদলাঞ্ছিত হইল, তথন ভারতগোরব মহাত্মা বৃদ্ধদেব নব ধর্ম প্রচার করিয়া প্রাচীন ভারতের মাহাত্ম্য বর্দ্ধন করিতেছিলেন।

পারসিক কর্ত্ক বিজিত হইবার পর মিশর আর মাথা তুলিতে পারে নাই। আলেকজান্দারের সময়ে দেশটি গ্রীক্দিগের পদানত হইয়াছিল; এবং তাহার পর রোমানদিগের অধীনে দেশের জীবনীশক্তির ক্ষয় হইয়াছিল। অষ্টম শতাব্দীতে মুসলমানেরা যথন মিশর অধিকার করিয়াছিল তথন প্রাচীনতার আর প্রাণ ছিল না বলিয়াই ধর্ম, ভাষা এবং লিপি পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। অতি গৌরবের কমিং দেশের রোমাতুলগণ এথন আরবী ভাষায় কথা কহে এবং আরবের ধর্ম ও সাহিত্যের আলোচনা করে।

### বাবিলন ও আসীরিয়া

উত্তরে তুর্কীস্থান, এলবর্জ পর্বত, ককেসাস্ পর্বত এবং রুক্ষসাগর; পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর, স্থায়েজের থাল \* এবং লোহিতসাগর; দক্ষিণে আরব সম্দ্র এবং পূর্বের সিন্ধুনদীর পশ্চিমকূলবর্ত্তী ভূভাগ,—এই স্থবিস্তীর্ণ পশ্চিম এসিয়া, স্মরণাতীতকাল হইতে বিবিধ জাতির সংঘর্ষণে এবং মিশ্রেণে, বহুযুগব্যাপী রাষ্ট্রবিপ্লবে, নানা ভাবে পরিবর্ত্তিত এবং বিশ্বস্ত হইয়া আসিয়াছে। সভ্যতা-বিকাশের প্রথম যুগে, এই পশ্চিম এসিয়ার প্রায় মধ্যবর্ত্তী স্থলে টাইগ্রিস্ এবং ইউক্রেটিস্-ধৌত দেশে যে নরলীলা অভিনীত হইয়াছিল, তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি।

নিভূতে পর-সম্পর্কশৃত্য হইয়া মিশর যেরপভাবে বাড়িয়া উঠিয়াছিল, বাবিলনের পক্ষে তাহা ঘটে নাই। দক্ষিণ ভাগের পারস্থ উপসাগর অতি প্রাচীনকালে হস্তর প্রাকৃতিক বাধা ছিল বটে, কিন্তু পূর্ব্বভাগের ইলাম পর্বত কিংবা উত্তরদিকের পর্বতমালা কখনও বহির্ভাগের জনস্রোতকে বাধা দিতে পারে নাই। আরব সীমাস্তের যাযাবর জাতির লোকেরা এই দেশের দক্ষিণ পশ্চিম তীরস্থ মক্ষভূমি অনায়াসেই পার হইতে পারিত; এবং ইউফ্রেটিসের পশ্চিম ক্ল হইতে ভূমধ্যসাগর পর্যান্ত বিস্তৃত ভূভাগ, বর্ণিত দেশটুকুর পশ্চিমতটে সর্ব্বদাই উন্মৃক্ত ছিল। তথাপি কি স্থবিধায় এই দেশটির উত্তর-পূর্বের পার্বত্য ভূমিতে আসীরিয়া রাজ্য, এবং সম্প্র-কৃল পর্যান্ত বিস্তৃত মৃক্ত উপত্যকায় বাবিলন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া

<sup>\*</sup> এই থালটি যে ইউরোপীরেদের একালের কীর্ত্তি তাহা সকলেই জানেন; প্রাচীন-কালে ইহার অন্তিও ছিল না।

প্রাথমিক যুগের নরসভাতা বিকাশ করিতে পারিয়াছিল, তাহা সহজবোধ্য নহে। এই নাতিবৃহৎ দেশের প্রদেশ-সংস্থানের কথা বলিতেছি। যেখানে টাইগ্রিস এবং ইউফ্রেটিসের ধারা একত্র মিলিয়াছে, সেই স্থান হইতে যুক্তধারায় উভয়কূল-পথে পারস্থ উপসাগর পর্যান্ত প্রসারিত প্রদেশটি "সামুদ্রিক প্রদেশ" নামে পরিচিত ছিল, এবং নদীঘয়-ধৌত উত্তর প্রদেশ বাবিলন বলিয়া আখ্যাত হইয়াছিল। বাবিলনের উত্তরে যে ত্রিভূজাকৃতি বিশিষ্ট প্রদেশটুকু একদিকে টাইগ্রিস্ এবং জাব নদীর হুইটি ধারায় বেষ্টিত এবং অন্তদিকে মিডিয়ার পর্বতশ্রেণীতে কল্ব, উহাই আদিম আসীরিয়া রাজ্য ছিল।

প্রথমে সামুদ্রিক প্রদেশে, তাহার পর খাঁটি বাবিলনে এবং তাহার
পর আসীরিয়ায় সভ্যতার বিকাশ হইয়াছিল বলিয়া অন্থমিত হয়। কোন্
জাতি কবে প্রথমতঃ সামুদ্রিক প্রদেশে এবং পরে বাবিলনে সভ্য হইয়া
নীঠিয়াছিল, তাহার বিবরণ যে ভাবে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার অত্যন্ন
আভাস দিবার প্রয়োজন। সমুদ্রকল হইতে আসীরিয়ার দক্ষিণসীমা
পর্যান্ত কুত্রাপি একখানি পাথর খুঁজিয়া পাওয়া অসম্ভব; এইজন্য হয় ত
এ দেশের লোকেরা চমৎকার ইট প্রস্তুত করিতে শিথিয়াছিল।

আমরা ইট দিয়া ঘরবাড়ি গড়িবার কথাই জানি, কিন্তু ইটের যে পুস্তক হয় তাহা জানি না। অতি প্রাচীনকালে এ দেশের লোকেরা কাঁচা ইটের উপর অক্ষর লিথিয়া ঐ ইট পোড়াইয়া যে সকল পুস্তক রচনা করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, যুগ যুগান্তের পরে সেই লিপি অবলম্বন করিয়াই প্রধানতঃ বাবিলনের প্রাচীন ইতিহাস রচিত হইয়াছে। প্রাচীনতম লিপির পাঠোদ্ধার করিয়া জানিতে পারা গিয়াছে যে প্রথমে "স্থমের" নামে একটি জাতি সাম্প্রিক প্রদেশে সভ্যতা বিস্তার করিয়াছিল। এই স্থমের জাতির উৎপত্তির ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন। উহাদের ভাষার প্রকৃতি আলোচনা করিয়া অনেক পণ্ডিত অমুমান করেন, যে উহারা আর্য্য নামক জাতির শাখাবিশেষ ছিল। যাহাদের ভাষা আর্যাভাষার অমুরূপ, তাহার। আর্যাবংশের লোক না হইলেও যে সভা হইবার পূর্বের আর্য্য নামে খ্যাড জাতির সংস্পর্শে আশিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ থাকে না। ইতিহাসের এই ক্ষুদ্র কণিকাটুকু ভারতবর্ষের আদিম সভ্যতার তথ্য নির্ণয়ে কিঞ্চিৎ সাহায্য করিতে পারে। বাবিলনের ধ্বংসাবশেষ ইইতে মুখ্যতঃ যে জাতির কীর্ত্তি-কথা সংগৃহীত হইতেছে, তাহারা অজ্ঞাত "স্থমের" জাতি এবং আরব প্রভৃতি দেশের সেমেটিক নামে পরিচিত জাতির সংমিশ্রণ উৎপন্ন। সেমেটিকেরা স্থমেরদিগকে জয় করিয়া বাবিলনে প্রাধান্ত লাভ করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহারা স্থমেরগণের ধর্ম এবং সভ্যতা অবলম্বন করিয়াই বড় হইয়াছিল। স্থামের এবং দেমেটিকের সম্মিলনে উৎপন্ন জাতিই বাবিলনের প্রভূতা-সম্পন্ন প্রাচীন জাতি। এই সম্মিলিত প্রাচীন জাতির প্রথম ঐতিহাসিক কীর্ত্তি থৃঃ পৃঃ ৪৫০০ অন্দে অঙ্কিত হইয়াছিল। কাজেই প্রবর্তী খাঁটি স্থমের সভ্যত। যে উহার বহুযুগ পূর্ব হইতে বর্দ্ধিত হইয়া আদিয়াছিল তাহা নিঃদন্দেহ। কিন্তু দে যুগ কত প্রাচীন, কেহ তাহা বলিতে পারে না , হয় ত বা মিশরের সভ্যতা বিকাশের দিনের অধিক পরবর্ত্তী নহে।

বাবিলনের মিশ্রজাতির প্রাথমিক অভ্যাদয়ের যুগে সমগ্র বাবিলনে এবং সামুদ্রিক প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজস্ব স্থাপিত হইয়াছিল। ঐ সময়ের প্রাচীনতম যে একটী রাজার নাম পাওয়া যায়, তাঁহার নাম এন্-শাগ-কুষাণ। এই সময়ে দেশের বাবিলন নাম হম নাই। সমগ্র বাবিলন এবং সামুদ্রিক প্রদেশ "কেঞ্জি" নামে অভিহিত ছিল। "কেঞ্জি" অর্থ ছিল নলবছল নদীথোত দেশ। এই অতি প্রাচীন কালে, কেবল লিপি-কৌশল জানা ছিল তাহাই নয়, মিশরের সহিত

সম্পূর্ণ অপরিচিত কেন্দ্রবাসীরা নদী হইতে থাল কাটিয়া ক্বিক্ষেত্রের জন্ম জল সঞ্চয় করিবার কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছিল। ইউফেটিস্ নদীর বহু উত্তর ভাগে, যেথানে নদীটির শাখা বিস্তার করিবার কোন প্রাকৃতিক সম্ভাবনা নাই, সেথান হইতে দেশের পশ্চিমভাগের মরুভূমিকে স্বতম্ব করিয়া দিয়া স্বাধীন ধারায় যে প্রবাহিণীটি পারস্থা উপসাগরে পড়িয়াছে, তাহা কৃত্রিম পয়ঃপ্রণালী বলিয়া পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। সত্য হইলে এই একটি কীর্ত্তিই প্রাচীন উন্নতির যথেষ্ট সাক্ষী। দেশটিতে এই সময়ে কোন নগরে বা চন্দ্র, কোন নগরে বা স্বর্যা প্রধানরূপে পৃজিত হইতেন, এবং রাজারাই দেবতার "পতেশি" বা রক্ষক ছিলেন।

গ্রীস্ দেশের লোকেরা খৃঃ পৃঃ চতুর্থ শতাব্দীতে "নিজের চোথে দেখা" বলিয়া যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা পড়িলে বিশ্বিত হইতে হয়। অতি-রঞ্জিত মনে করিয়া কিছু বাদসাদ দিয়া ঐতিহাসিকেরা যাহা ধরিয়া লইয়াছেন, তাহা এই যে—গম, যব, ধান প্রভৃতি শস্তু প্রতিসের বীজে প্রায় তুই মন হইত। গম এবং যব নাকি এত বাডিয়া উঠিত যে একবার পাতাগুলি গরু দিয়া মুড়াইয়া থাওয়াইয়া না দিলে শস্তা হইত না. এবং শশ্য হইলে উহার শীষ প্রায় দেড় গজ লম্বা হইত, এবং এক একটি গম বা ষব এক ইঞ্চি প্রশন্ত হইত। এই রকমের যব লইয়াই আমাদের এক ষবের মাপ নহে ত ? গম এবং যব যে এইদেশে স্বতঃপ্রস্ত এবং এখান হইতে গিয়াই যে ঐ শস্ত ইউরোপের ক্ষেত্রে উপনিবেশ করিয়াছিল. তাহা বৈজ্ঞানিকেরা স্বীকার করেন। শেব্বা এপ্ল, বাদাম, খুবাণী বা এপ্রিকট, পেন্ডা, দ্রাক্ষা প্রভৃতি অপর্য্যাপ্ত হইত এবং এখনও হয়। এ দেশের থেজুর অতি স্থান্ত ; যে ফুলে থেজুর ফলিত, সেই ফুলের উপর খেজুর গাছের পুরুষ ফুলগুলির বেণু ঝাড়িয়া দিয়া খেজুর ফলাইবার বিজ্ঞা অতি প্রাচীনকালেও জানা ছিল। থেজুরের গাছ কাটিয়া স্থপেয় রুদ

এবং মন্ত প্রস্তুত হইত। খৃষ্টোত্তর ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যান্ত এদেশের নলবনে হাতী বেড়াইত; কিন্তু সহসা ঐ সময়ে একেবারেই লুপ্ত হইয়। গেল। এখানে পূর্বকালে যে সিংহ ছিল উহারা আরুতিতে আফ্রিকার সিংহ অপেক্ষা থর্ব হইলেও দেখিতে স্থন্দর ছিল; জটাবাঁধা কালরংয়ের কেশর বড় স্থন্দর দেখাইত।

বাবিলনের ইতিহাসে হুজের স্থমের জাতির সভ্যতার এই প্রভাবটুকু লক্ষ্য করা যায় যে, সেমেটিক বংশের আকাদ্ নামে খ্যাত জাতির লোকেরা বাবিলন জয় করিবার পর সম্পূর্ণরূপে স্থমেরদিগের সহিত মিলিয়া গিয়াছিল এবং সর্বাংশে স্থমেরদিগের সভ্যতায় অন্থপ্রাণিত হইয়াছিল। প্রাচীন আকাদ্দিগের বাবিলন জ্বারর কোন ধারাবাহিক বিবরণ সংগৃহীত হইতে পারে নাই, কেবল ভিন্ন ভিন্ন সময়ের ঐতিহাসিক ঘটনা পাওয়া গিয়াছে। খৃষ্ট পূর্বে ৪০০০ অব্দ হইতে আকাদ্দিগের ভিন্ন ভিন্ন দলের বাবিলন-জ্বাের বিবরণের মধ্যে ৩৭৫০ অব্দের বিবরণটি প্রধান; ঐ সময় সারগন্ কর্তৃক সমগ্র বাবিলন রাজ্য জিত হইয়াছিল। এই সময় হইতে বাবিলনের সকল রাজার নামেই "স্থমের এবং আকাদ্ অধিপতি" আখ্যাযুক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। আকাদেরা স্থ্য এবং চন্দ্রের পূজা ছাড়াও তারক। বা ইস্তার পূজার এবং মার্ডুক পূজার আমদানি কবিয়া-ছিল, এবং মার্ডুক বাবিলনের প্রধান দেবতা হইয়াছিলেন।

বাবিলনের উন্নতির প্রথম যুগে প্রতিবেশী জাতিদিগের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা সম্পূর্ণ জানা যায় না। অনেক পরবর্ত্তী সময়ের ইতিহাস আলোচনা করিলে মনে হয় যে আরব দেশটি বাবিলন কিংবা আসীরিয়া কর্ত্তক কথনও সম্পূর্ণরূপে বিজিত না হইলেও, আরবের লোকেরা প্রাচীন কালে স্থতন্ত্রিত রাজ্য কিংবা কোন প্রকারের সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই; ত্ত্তর মক্ষভূমির পারে কোন প্রকারে বর্বরোচিত স্বাধীনতা রক্ষা করিতেছিল মাত্র। য়ীহুদাগণ খৃঃ পৃঃ ১০০০ হাজার অব্দের পূর্ব্বে পেলেষ্টিন রাজ্যে স্থপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই; উহার পূর্ব্বে ঐ দেশের দেশেটিক জাতীয়েরা মিশরের অপীনে থাকিয়া কিরূপ সামাজিকজীবন যাপন করিত তাহার স্থাপন্ট ধারণা হয় দা। বাবিলন এবং দীরিয়ার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশটুকুর মিটানি বা মিত্তানি রাজ্যের কথা প্রসঙ্গ-ক্রমে পরে বলিব। আকাদবংশীয় সারগনের রাজত্বকালে (৩৮০০ খৃঃ পৃঃ) সীরিয়া পর্যান্ত বাবিলনের অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল; এবং ঐ প্রদেশ হইতে মন্দিরাদি নির্মাণের জন্ম সর্ব্বদাই উৎকৃষ্ট প্রস্তরাদি সংগৃহীত হইত। মিশরের প্রাচীনকালের অধিপতিগণও এই স্থান হইতে বহুম্ল্য ধনিজ পদার্থ সংগ্রহ করিতেন। কাজেই প্রাচীনকালে সীরিয়ার কোন প্রাণান্ত ছিল মনে করিতে পারা যায় না।

ফিনিসিয়ান্ নামে খ্যাত অতি প্রাচীনকালের বণিক জাতি, সীরিয়ার প্রান্তে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। লিবেনন্ পর্বাত হইতে ভূমধ্যসাগরের কূল প্রান্ত ইহাদের বসতি ছিল বটে, কিন্তু কথনও ইহারা সামরিক গৌরব লাভ করিতে পারে নাই, অথবা রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্যা বজায় রাখিতে পারে নাই। ইউরোপ, এশিয়া এবং আফ্রিকার অনেকস্থলেই ফিনিসিয়েরা বাণিজ্য করিয়া বেড়াইত বটে, কিন্তু রাষ্ট্রীয় স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে নাই। খৃঃ পৃঃ ৩৮০০ অন্তেও ইহাদের বণিক বৃত্তির কথা জানা যায়; কিন্তু যাহাকে সামাজিক সভ্যতা বলে, তাহা ইহাদের মধ্যে কিরপে বিকশিত হইয়াছিল জানা যায় না। এক সময়ে ইহারা মিশরের আদিপত্য স্বীকার করিয়াছিল, এবং মিশরের লিপিকৌশল ও অক্যান্ত সভ্যতার ফল আহরণ করিয়াছিল। পরে আবার বাবিলনের প্রভাবের অধীনে আসিয়া বাবিলনের সভ্যতা আপনাদের অঙ্গীভূত করিয়াছিল। এবং ফিনিসিয়দিগের নিকট হইতেই গ্রীসের লোকেরা বর্ণমালা এবং

অস্থান্য সভ্যতার উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিল। সারগনের সময় হইতেই দেখিতে পাই যে, লিবেননের কাঠ পাথর সর্ব্বদাই বাবিলনে নীত হইত এবং কখনও সেথানে বাধা দিবার কেহ ছিল না।

বাবিলনের পশ্চিমভাগের দেশগুলির কথা বলিলাম। পশ্চিমভাগে বাবিলন-রাজদিগের গতি যে প্রকার অপ্রতিহত ছিল, পূর্ব্বভাগে সেরূপ ছিল না। আর্য্যসভ্যতা-বর্দ্ধিত পারসীকেরা খ্যাতি লাভ করিবার পূর্ব্ব-যুগে, ইলাম-পর্বত-প্রান্তে এবং মিডিয়া রাজ্যে কোনু জাতি কি ভাবে বাস করিতেছিল তাহা জানা যায় না বটে, কিন্তু উন্নত এবং ক্ষমতাশালী বাবিলনের লোকেরা যে কদাচ পূর্ব্বাঞ্চলে অধিকার বিস্তার করিতে পারে नार, रेश यात्रण ताथिए इरेरा । निर्यान व्यर भीतिया रहेरा कार्य পাথর আনিয়া যাঁহারা মন্দির গড়িতেন, তাঁহারা অতি নিকটবর্ত্তী দেশ হইতে উহা সংগ্রহ করিতে পারিতেন না কেন তাহা ভাবিবার কথা। বাবিলনের প্রথম প্রভাবের দিনে যে ত্রিভুজাক্বতি-বিশিষ্ট পর্বতসঙ্কুল দেশে আদীরিয়া রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা বলিয়াছি: আদীরিয়ার लारकता मारमभूर्वक यथन वाविलानत मिरक अधमत रहेरा भारत नाहे, তথন ও কিন্তু ক্ষমতাশালী বাবিলনের রাজারা আসীরিয়া অধিকার করিতে পারেন নাই, অথবা দেখানকার অতি সহজলভ্য উৎক্লপ্ত প্রস্তর এবং বহু-মূলা খনিজ পদার্থ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। আসীরিয়ার রাজ্য ক্ষত্ত রাখিতে হইবে যে, আদীরিয় লোকেরাও ইলাম বা মিডিয়ার দিকে অগ্রসর না হইয়া অনুর্বার পর্বাতসঙ্কুল দেশেই বাস করিতেছিল।

যে যুগে সারগন্ এবং তাঁহার বংশধরেরা দিয়িজয়ী হইয়। প্রভৃতা বিস্তার করিতেছিলেন, সেই যুগেই আসীরিয়ার স্বাতন্ত্র্য এবং সভ্যতার কথঞ্চিৎ নিদর্শন পাওয়া যায়। খৃঃ পৃঃ ৩০০০ অব্দে যে নিনেভে নগরে আসীরিয় রাজারা "অন্থর"-দেবতার মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, তাহা এখন প্রমাণিত হইয়াছে। যাহাদের রাজাদিগের নাম ইট দেবতা "অন্থরের" নামে লাঞ্চিত হইত, এবং যাহাদের সমগ্র দেশ এবং জাতির নাম ঐ দেবতার নামে নামাঞ্চিত, তাহারা যে সম্পূর্ণরূপে বাবিলনের সভ্যতার প্রভাবেই মান্থ্য হইয়া উঠিয়াছিল, একথা স্বীকার করা যায় না। যাহারা প্রক্বত পক্ষে বাবিলনের সহিত সম্পর্কশৃন্ত ছিল, তাহারা আর্য্যদিগের প্রাচীন "অন্থর" দেবতার নাম কোথায় কি ভাবে সংগ্রহ করিয়াছিল, তাহার অন্থসন্ধান হয় নাই। আসীরিয়ার প্রাচীন অধিপতিগণ, "রাজা" শন্দের অর্থে 'ইশাককু' শন্দে আ্থাতে হইতেন। ইশাক্কু শন্দের অর্থে দেবতক্ত এবং দেবরক্ষক স্প্রচিত হয়।

প্রায় খৃষ্ট পূর্ব্ব ২৩০০ অব্দে এবং তাহার কিছু পূর্ব্বে ইলামের অনেক লোক বাবিলন দীমায় রাজ্য করিয়াছিল, এবং বাবিলনে কিঞ্চিৎ ক্ষমতা বিস্তারও করিয়াছিল। বাবিলনের নামজাদা ক্ষমতাশালী রাজা হাম্রাবি ২৩০০ অব্দে এবং উহার কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী দময়ে দেশ হইতে সম্পূর্ণরূপে ইলামের লোকদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু ইলামের কোন অংশ অধিকার করিতে অগ্রসর হন নাই।

হামুরাবির সময় হইতে ১৭৮৩ খৃষ্ট পূর্ব্বান্ধ পর্যন্ত বাবিলনে যথেষ্ট জ্ঞানের উন্নতি হইয়াছিল, এবং শিল্প ও সাহিত্য যথেষ্ট পুষ্টিলাভ করিয়াছিল। এই সময়ের মধ্যে কথন যে বাবিলনের দক্ষিণ-পূর্ব্ব সীমান্তে, ইলামে দক্ষিণ সীমাতটে কাশ নামে খ্যাত লোকেরা বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহার ইতিহাস নাই। এই কাশ-জাতীয়েরা যে ভাষা ব্যবহার করিত তাহা যে, ভারতের বেদমন্ত্রে ব্যবহৃত ভাষা ছিল তাহার অনেক নিদর্শন আছে।

কাশ-জাতীয় লোকেরা ক্ষমতাশালী ছিল বলিয়াই ১৭৮৩ অবে

শ্বাবিলন রাজ্য অধিকার করিতে পারিয়াছিল। বাবিলনের সভ্যতা অর্থাৎ বাবিলনের ভাষা, সাহিত্য ও ধর্ম, জেতা কাশ-জাতির ক্ষুদ্র দলটিকে সম্পূর্ণ গ্রাস করিয়া আপনার করিয়া ফেলিয়াছিল; তথাপি উহাদের ভাষার শতাধিক শব্দ বাবিলনে প্রচলিত হইয়াছিল। বাবিলনে কাশ-রাজবংশের রাজত্ব ৫৭৬ বৎসর। এই সময়ের মধ্যেই আসীরিয়ার রাজাদিগের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, এবং মিশরের রাজবংশের সহিত বাবিলনের রাজবংশের বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয়।

বাবিলন এবং আসীরিয়ার অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণে বিভিন্ন জাতি সংঘর্ষণের কথাই মৃখ্যতঃ জ্ঞাতব্য। বাবিলনে কাশ-জাতীয় রাজবংশের প্রভৃতালাভের ১০০ বংসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৮৮০ অব্দে আসীরিয়দিগের ক্ষমতালাভের পরিচয় পাওয়া যায়।

এই সময়ে বাবিলন এবং আদীরিয়ার পশ্চিমে খাঁটি বৈদিক-দেবতাপূজক একটি রাজবংশের ইতিহাস পাওয়া যায়। ইহাদের অধিকৃত
ভূমির নাম ছিল মিত্তানি এবং কয়েকজন রাজার নাম অর্ততম,
অর্ত্তম্ম, স্থতর্ণ এবং দশরথ বলিয়া পাওয়া সায়। \* এই মিত্তানির
লোকেরা কোন্ সময়ে কি উপায়ে বাবিলন এবং আদীরিয়ার ক্ষমতাশালী রাজাদিগের রাজ্য ভেদ করিয়া গিয়াছিল, তাহা সহজবোধ্য
নয়। মিত্তানির রাজবংশের একটি কতা মিশরের একেশ্বরবাদপ্রতিষ্ঠাতা ইক্ন্-এটন্ বা চতুর্থ এমেন্হোটেপ্ রাজার মহিষী
ছিলেন; হয়ত বা পত্নীর ধর্মমতবাদের প্রভাবেই রাজার একেশ্বরবাদের জয়। তৃতীয় এমেন্ হোটেপ্ বাবিলনের কাশরাজবংশের এক
রাজকত্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

মিন্তানি শব্দটি পূর্যা দেবতার মিত্র নামের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া মনে হয়।

১৮৩০—১৮১০ পর্যান্ত সময়ের আসীরিয়ার রাজারা ত্ইটি নৃতন দেবতার নামে মন্দির গড়িয়াছিলেন; এক দেবতার নাম অন্ত, এবং অন্সের নাম আদদ। এই সময়ের পরে প্রায় ১৪৯০ অবদ মিশর কর্ত্তক আসীরিয়া আক্রমণের সময় হইতে ধারাবাহিকভাবেই আসী-রিয়ার রাজবংশের এবং রাজকীর্তির ইতিহাস পাওয়া যায়। বাবিল**নের** কাশ-রাজবংশের সহিত অনেক যুদ্ধ বিগ্রহের পর, একজন কাশ-রাজার সহিত আদীরিয়ার রাজক্ঞার বিবাহেরও ইতিহাদ আছে। কাশ-বংশের রাজত্বের শেষে যথন আকাদ জাতীয় লোকের৷ আবার প্রভূতা-লাভ করিল, তথন হইতে ক্রমাগতই আদীরিয়ার রাজারা বাবিলন রাজ্য বিশ্বস্ত করিতেছিলেন। আসীরিয়ার রাজা টিগলেথ-পাল-**অস্তর এবং** তাঁহার বংশধরেরা প্রায় ১১২০ অব্দ হইতে বৃষ্ট পূর্বর ১০০০ অব্দ পর্য্যন্ত, লোহিত্যাগর এবং ভূমধাসাগর পর্যান্ত সমগ্র পশ্চিম দেশে, এবং পূর্বভাগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটি স্থানে প্রভাব বিস্তার করিয়া অনেক অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন: এবং বাবিলনের রাজাদিগের উপর বহু পরি-মাণে প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। বাবিলনের এই অধঃপতনের দিনে আরব অঞ্চল হইতে আগত একটি নৃতন দল বাবিলনের দক্ষিণে রাজ্য স্থাপন করিতেছিল, এবং সেই রাজ্যের নাম রাথিয়াছিল কাল্তু। কাল্তু-বাসী বলিয়া এই জাতীয় লোকেরা কাল্দীয় নামে আখ্যাত হইয়াছে।

কাল্তু রাজাদিগের প্রভাবের দিনে সমগ্র পশ্চিম এসিয়ায় বাবিলনের জয়ধ্বজা উড়িয়াছিল এবং পতনের পূর্ব্বাহ্নে গৌরবের দীপ্তি অত্যন্ত উজ্জ্বল হইয়াছিল।

বাবিলনে কাল্দীয়গণের আধিপত্যের সময়ে আর্য্য নামে খ্যাত জাতির কয়েকটি শাখা, পশ্চিম এসিয়ায় অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, এবং 'মান্দা' নামে প্রসিদ্ধ সিথিয়গণ খৃঃ পৃঃ সপ্তম শতাব্দীতে পতনোনুখ আসীরিয় রাজ্য অধিকার করিয়া নিনেতে নগরটিকে প্রাচীন কীর্ত্তি-স্তম্ভ সহ ধ্বংস করিয়াছিল, এবং ধীরে ধীরে আসীরিয়ায় পূর্ণ প্রভৃতা লাভ করিয়াছিল।

আসীরিয়ার ক্ষমতা লুপ্ত হইবার পরেও বাবিলনের স্বাধীনতা কিছু দিন অক্ষু ছিল, কিন্তু সহসা মিডিয়া প্রদেশে এক নব রাজশক্তি বর্দ্ধিত হইয়া সমগ্র পশ্চিম এদিয়ায় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ৫৫৬ গৃঃ পূর্ব্ধাব্দ হইতে ৫৩৯ পর্যান্ত মিডিয়ার অধিপতি সাইরস্, পার্শু বা আদি পারস্ত জয় করিয়া আসীরিয়া এবং বাবিলনে প্রভূতা বিস্তার করিয়াছিলেন। আসীরিয়ার সিধিয় মান্দাগণকে পরাভূত করিবার পর, ৫৩৯ খৃঃ পূর্ব্ধাব্দে বাবিলনের স্বাধীনতা ধ্বংস হইয়াছিল। এই সাইরসের বংশবর কেম্বাইসেদের পরাক্রমেই ৫২৫ খৃঃ পূর্ব্ধাব্দে মিশর দেশ পারস্তের অধিকার-ভূক্ত হইয়াছিল।

পাঠকদিগের স্থবিধার জন্ম সংক্ষেপতঃ বিভিন্ন জাতির ভাগ্যলীলার কথা বলিবার পর, বাবিলন এবং আসীরিয়ার সভ্যতার প্রকৃতির কথা বলিতেছি।

প্রথমতঃ সামুদ্রিক প্রদেশে ৪৫০০ খৃঃ পূর্কান্দেরও বহু পূর্বে যে স্থমেরগণ বর্ণমালা আবিষ্কার করিয়া দাহিত্য রচনা করিয়াছিলেন, যাঁহাদের লিপিকৌশল, ধর্ম প্রভৃতি সভ্যতার ফল আহরণ করিয়া আকাদ্ নামে খ্যাত সেমেটিকেরা প্রাচীন ভিত্তির উপর ন্তন সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন,সে জাতির উৎপত্তি এবং সভ্যতার ইতিহাস ভুক্তের্ম হইয়ারহিয়াছে। স্থমের এবং সেমেটিক মিশ্রণে যাহাদের অভ্যাদয়, তাঁহাদের নামেই বাবিলনের সভ্যতা কীর্ত্তিত। মিশরে যেমন বৈজ্ঞানিক কৌশলে ক্রিম পয়্যপ্রণালী কাটিয়া জলসঞ্চয়ের ব্যবস্থা হইয়াছিল, এদেশেও যে সেই রূপ হইতে পারিয়াছিল সে কথা পূর্বের বলিয়াছি। পরবর্ত্তী যুগে যাঁহারা

বাবিলনের ধ্বংসসাধন করিয়া দেশের ধনরত্ব সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাঁহারা দেশের এই জল-সঞ্চয়-বিভা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। প্রাচীন কালে বৈজ্ঞানিক কৌশলের প্রভাবে টাইগ্রিস এবং ইউফ্রেটিস্ নদী সংযত ধারায় প্রবাহিত হইত; কিন্তু বিদেশীয়দিলার অধিকারের পর পয়ংপ্রণালীর যথন ধ্বংস হইয়া গেল, তথন নদীদ্বয়ের বন্তায় দেশ ভাসিয়া যাইতে লাগিল, এবং যে সামৃদ্রিক প্রদেশ স্বাস্থ্যের আবাস ছিল তাহা জলাভূমিতে পরিণত হইয়া বিবিধ রোগের আকর হইয়া উঠিল।

মিশরের মত বাবিলনেও স্থপ্রাচীনকালে জ্যোতির্বিতার অনেক উন্নতি হইয়াছিল। সূর্য্য-চন্দ্রের গ্রহণ গণনা, অনেকগুলি নক্ষত্তের গতিবিধি-নিরূপণ, অদৃশ্য-প্রায় দূরবর্ত্তী গ্রহের পর্য্যবেক্ষণ প্রভৃতি, যেরূপ ভাবে পরিচালিত হইত, তাহাতে এ যুগের পণ্ডিতেরা বিম্মিত হয়েন। দূরবর্ত্তী গ্রহের স্কন্ম গণনা দেখিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন, যে হয় ত বা বাবিলনে কোন প্রকার দূরবীক্ষণ বদ্তের আবিষ্কার হইয়াছিল। দূরবীক্ষণ যন্ত্রে যে প্রকার স্থামজ্জ কাচ ব্যবহার করিবার প্রয়োজন, একটি ভগ স্তুপের মধ্যে সেই শ্রেণীর কাচ আবিষ্কৃত হওয়ায় পণ্ডিতদিগের অনুমান অমূলক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী সময়ের কাল্দীয়গণ, পূর্ববর্তীয়ুগের উত্তরাধিকারী হইলেও, থাঁটি জ্যোতিষ লইয়। অধিক চর্চ্চা করিতেন না ; গ্রহ নক্ষত্রের গতির সহিত মানবের ভাগ্য-গতি মিলাইয়া ফলিত জ্যোতিষ রচনাতে ইহাঁরা ব্যস্ত ছিলেন। বিদ্যা ও ভাস্কর-বিদ্যা যথেষ্ট ছিল বটে, কিন্তু মিশরের মত এথানে স্থায়ী কীর্ত্তি-স্তম্ভ নাই বলিয়া ভগ্ন মন্দিরের জীর্ণ অংশ লইয়াই বেশির ভাগ উহার বিচার করিতে হয়। বিশালতায় মিশরের পিরামিড অপেক্ষা অত্যন্ত হীন ্হইলেও, বাবিলনের "জেগুরাৎ" শিল্পদোর্ন্যে কিছু কম ছিল না। প্রাচীন-কালের মূর্ত্তিগুলিতেও উন্নত ভাস্কর-বিত্যার পরিচয় পাওয়া যায়।

রাজা হাম্রাবি ২৩০০ খৃঃ পূর্বাব্দে রাষ্ট্রশাসনের জন্ম ষে সকল বিধি রচনা করিয়াছিলেন তাহা কয়েক বৎসর হইল আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ বিধিগুলি দেখিয়াই নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইতেছে যে বাবিলন রাজ্য প্রাচীনকালে সর্ববিধ উন্নতিলাভ করিয়াছিল।

বাণিজ্যের জন্ম নদী এবং সমুদ্রে নৌ-চালনা ছিল, কৃষির উন্নতিসাধনের জন্ম রাজকীয় ব্যবস্থা ছিল, দেশরক্ষার জন্ম স্থায়ী সৈন্ম রক্ষিত

ইইত, বিচার কার্য্যের জন্ম বাধা নিয়ম ছিল এবং বিশেষ বিশেষ কর্মচারী
নিযুক্ত ইইতেন, এবং সর্ব্ববিধ জ্ঞানের চর্চ্চা ও উন্নতির জন্ম রাজকোষ
উন্মৃক্ত ছিল। প্রজারা নিজের ভূমির সম্পূর্ণ স্বল্যাধিকারী ছিল; এবং
রাজস্ব খুব অধিক দিতে হইত না। রাজকর্মচারীরা বিবাহযোগ্যা পাত্রীদিগকে একস্থানে উপস্থাপিত করিতেন, এবং সেখান হইতে নির্দিষ্ট পণ
দিয়া এবং লিখিত চুক্তিপত্রে দস্তথত করিয়া পুরুষদিগকে জ্ঞী-সংগ্রহ
করিতে হইত। কেহ একাধিক পত্নী সংগ্রহ করিতে পারিতেন না;
তবে উপযুক্ত কারণে ছাড়পত্র লিখিয়া স্বামী জ্ঞার বিবাহবন্ধন ছিন্ন করিতে
পারিতেন। বাবিলনের সভ্যতার আরও কয়েকটি জ্ঞাতব্য কথা আসীরিয়ার সভ্যতার বর্ণনায় তুলনাযোগে উল্লেখ করিতেছি।

আসীরিয়ার লোকেরা সর্ববিধ বিচ্চা এবং বৈজ্ঞানিক কৌশল বাবিলনের নিকট হইতে ধার করিয়াছিল বলিয়া অধিকাংশ পণ্ডিতের অনুমান।
বাবিলনে পাথর পাওয়া যাইত না, কিন্তু আসীরিয়ায় অতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর
পাথর বড়ই স্থলভ ছিল। আসীরিয়ার মন্দিরগুলির ভগ্নাংশ, প্রস্তরমূর্ত্তি
এবং প্রস্তরফলকে খোদিত লিপি, যে বিচ্চা এবং শিল্পের সাক্ষা, তাহা
সম্পূর্ণ বাবিলনের নহে। অন্ত জীবজন্তর মূথ অথবা অন্ধ প্রত্যঙ্গের সহিত
মান্থবের অন্ধ প্রত্যঙ্গ অথবা মূথ জুড়িয়া যে সকল প্রস্তরমূর্ত্তি নির্মিত
ইইয়াছিল, বাবিলনে তাহার অনুরূপ কিছুই পাওয়া যায় না। জ্ঞানের

এবং চিত্তবিনোদনের সাহিত্য যে বহুপরিমাণে বাবিলন হইতে গৃহীত, তাহা আসীরিয়ার গ্রন্থভাণ্ডার পরীক্ষা করিয়াই ধরিতে পারা গিয়াছে। আসীরিয়ার অস্থর রাজগণ বাবিলনের রাজাদিগের মত মার্জ্জিত-ক্রচি ছিলেন না: কিন্তু শৌষ্যে আসীরিয়াবাসিগণ বাবিদ্রনবাসী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ব্যবহারের রুচতা এবং নৃশংসতা দেখিয়া বলিতে পারি, যে অস্থর-রাজগণের পরাক্রম এবং ব্যবহার তুলারূপে আস্থরিক ছিল। বাবি-লনের রাজারা যথন বিদেশ জয় করিতেন, তথন তাঁহারা বাবিলনের সভ্যতা দারা বিদেশীয়দিগকে উন্নত করিয়া তুলিতেন এবং যথাসাধ্য আপনার লোক করিয়া তুলিতেন, কদাচ বিজিত রাজ্যের উচ্ছেদ্সাধন করিতেন না। অস্তর-রাজগণ কিন্তু বিদেশ আক্রমণ করিবার পরেই বিজিত দেশকে যতদূর ধ্বংস করিতে পারেন তাহা করিতেন, এবং বিদেশের নরনারী-দিগকে দলে দলে আপনাদের দেশে লইয়া আসিয়া দাস বা শ্রমজীবী করিয়া রাথিতেন, এবং আদীরিয়ার অতিরিক্ত অধিবাসী লইয়া বিজিত দেশে তাহাদের উপনিবেশ রচনা করিয়া দিতেন। যে পরাক্রমে অস্কর রাজগণ কিনিসিয়া, দীরিয়া, পেলেষ্টিন প্রভৃতি করতলম্ভ করিয়াছিলেন, এবং বিশেষভাবে যীহুদাদিগকে পদদলিত করিয়াছিলেন, সে পরাক্রম বহু পরিমাণে পাশব। বাবিলন কথনও স্থায়ী ভাবে বিদেশীয়দিগকে পদতলে রাথেন নাই, অথচ বিদেশের নগর এবং পর্ব্বত এখনও বাবিলনের কীর্ভির সাক্ষ্য দিতেছে। যীহুদাদিগের অতি মান্ত সিনাই পর্বত, বাবিলনের চক্র দেবতার ( দিন ) নামে নামান্ধিত; সীরিয়া, পেলেষ্টন এবং আরবের অনেক নগরই বাবিলনের ভাষায় চিহ্নিত। আরবের কাব্বায় যে বছযুগ-পূজিত প্রস্তর রহিয়াছে, উহাও সম্ভবতঃ বাবিলনের পূর্বকালের ধর্মের ইতিহাস বহন করিতেছে।

খৃষ্টাব্দের ১৫০০ হাজার বৎসর পূর্বের মিশর-রাজদিগের সহিত

বাবিলনের কাশরাজদিগের যে প্রকার সম্বন্ধের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতেও সেই সময়কার শান্তি এবং সভ্যতা বিশেষরূপে স্টিত হয়। একজন কাশরাজ একবার মিশরপতিকে যে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার মর্ম্ম এই:---

"আমি কয়েক মাদ পীড়িত ছিলাম; অথচ আশ্চর্য্য এই যে আপনার কোন দৃত এ কয়েক মাস আমার স্বাস্থ্যের কোন সংবাদ লইতে আদে নাই।" পত্র থানির আবদার দেখিয়া উভয় রাজ্যের সৌহাদ্দা স্থচিত হয়. এবং ইহাও মনে হয় যে ত্বস্তর মরুভূমির মধ্যদিয়াও দে দময়ে যাতায়াতের নির্বিদ্ন এবং স্থগম পথ প্রস্তুত ছিল। আসীরিয়ার রাজারা কথনও পররাষ্ট্রের সহিত সৌহার্দ্ধ্য করেন নাই; একবার এক অস্কর রাজা একজন কাশরাজকে কন্সা সম্প্রদান করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সেটা যে ক্সার সাহায্যে বাবিলন জয়ের উত্যোগেই হইয়াছিল, তাহা জানা গিয়াছে। পরাক্রান্ত টিগ্লেথপল অস্থর খৃঃ পৃঃ ১০৭৫ অবেদ এবং তাঁহার আর একজন বংশধর আর একশত বংসর পরে বাবিলনের যে সক্ষনাশ করিয়াছিলেন তাহা ক্ষমার অযোগ্য। বাবিলনের মন্দির এবং কীর্ত্তি অংশতঃ অগ্নিসাৎ এবং অংশতঃ ধুলিসাৎ করিয়া সভ্যতার যে অমূলা ইতিহাস ধ্বংস করিয়াছিলেন, তাহার জন্ম একালে আমরা সকলেই শোক করিয়া থাকি। ইহারই প্রতিফল-ম্বরূপে যেন খৃঃ পৃঃ সপ্তম শতান্দীতে মান্দা জাতির বর্ষরতার আঘাতে আসীরিয়ায় নিনেতে এবং অম্বর-নগর মৃত্তিকাস্ত্রপে পরিণত হইয়াছিল। সিথিয় জাতিয়েরা আদীরিয়া ধ্বংস করিয়াছিল, এবং আসীরিয়া, সিথিয়া ও পারস্তের সকল আক্রমণ-कादीतारे পরে পরে বাবিলন ध्वःम করিয়া চিরস্থায়ী কলঃ অর্জন করিয়াছিল।

এখন বাবিলনের ভগ্নস্তৃপ হইতে ইষ্টকলিপির ভগ্নাংশ তুলিয়া সমত্বে যে

ইতিহাস রচিত হইতেছে, উহা লক্ষ্য করিয়া পণ্ডিত মাস্পেরো নিঃশাস ফেলিয়া লিথিয়াছেন, যে বাবিলনের যে ইতিহাস রচিত হইতেছে, উহা ইতিহাসের ভগ্নস্ত পের ক্ষুদ্র এক মৃষ্টি ধূলা মাত্র।

## ইউরোপে শারামেন্ সভ্যতা

সারাদেন্ শব্দের মৌলিক অর্থ পূর্ব্বাঞ্চলের লোক; কিন্তু ঐ শব্দে কেবল আরবদেশের অধিবাসীরাই পরিচিত এবং আখ্যাত হইয়া আসিতেছে। ইউরোপে আরবদেশীয় সভ্যতার প্রসারলাভের বিবরণ দিবার পূর্বের, আরব সভ্যতার উৎপত্তি এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে একটু পূর্ব্ব-পীঠিকা দিবার প্রয়োজন। পশ্চিম এসিয়ার যে মক্লফেত্রে আরবদেশ অবস্থিত, প্রসক্তমে বাবিলনের সভ্যতার কথা বলিবার সময় তাহার কথঞ্চিৎ পরিচয় দিয়াছি; এ প্রবন্ধেও সে বিষয়ের একটু উল্লেখ থাকিবে।

বাবিলনের প্রাচীন গৌরবের যুগে গৌণভাবে আরবের অধিবাসীরা বাবিলনের সভ্যতা অতি অল্প পরিমাণে লাভ করিয়াছিল বটে, কিন্তু সাক্ষাং সম্বন্ধে বাবিলনের সহিত আরবের কোন পরিচয় হয় নাই। আসীরিয়ার পরাক্রান্ত রাজারা হই একবার আরবদেশে প্রবেশ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কথনও সীরিয়া কিংবা পেলেষ্টিনের মত্রু দেশটিকে অধিকারভুক্ত করেন নাই। বিস্তৃত মক্ষভূমির মধ্যে ওয়েসিস্ অথবা উর্বর ওয়াদিক্ষেত্রে আরবের ভিন্ন ভিন্ন জাতি বা সম্প্রদায়, বর্বরজনস্থলভ স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া আদিতেছিল। মিশরের রাজা বা ফেরাওগণ যথন বছপ্রাচীনকালে সীরিয়া প্রদেশ হইতে থনিজ পদার্থ সংগ্রহ করিতেন, তথন আরবদেশের বেড উইন্ দম্যাগণ অনেক উপদ্রব করিত বলিয়া জানা যায়; কিন্তু মিশরের অধিপতিগণ কদাচ মক্ষবেষ্টিত আরবদেশের পরিচয় লইতে অগ্রসর হয়েন নাই।

পারদিকেরা যখন ক্ষমতার শিখরে উঠিতেছিলেন, তখন প্রথমেই ৫৩৯ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে দাইরস্ কর্ত্ত্ক বাবিলন রাজ্য বিজিত হইয়াছিল, এবং তাহার পর ৫২৫ খৃঃ পূর্ব্বান্দে পার্রাদিক ভূপতি কেম্বাইদেস্ মিশরদেশ জয় করিয়াছিলেন। এই পরাক্রান্ত পারদিকেরাও আরবের মরুপ্রাকার ভেদ করেন নাই। খৃঃ পৃঃ চতুর্থশতান্দীতে যখন মাসিডনের সর্ব্বদিগ্নিজয়ী আলেক্-জাণ্ডার সমগ্র পশ্চিম এসিয়ায় জয়ধ্বজা উড়াইয়াছিলেন, তথনও আরব-দেশের দম্ব্যগণ স্থবিধাক্রমে তাঁহার অনেক সম্পত্তি লুট করিতে ছাড়ে নাই। আরবের বিরুদ্ধে অভিযান করিবেন বলিয়া আলেকজাণ্ডার যথন মনস্থ করিয়াছিলেন তথনই তাঁহার মৃত্যু হয়। পরে যখন রোমানেরা ক্ষমতাশালী হইয়া মিশর, পেলেষ্টিন, সীরিয়া প্রভৃতি দেশে প্রভৃত্ব বিস্তার করিয়া-ছিলেন, তথন মেসোপটেমিয়ার তীরভূমি পর্য্যন্ত পারস্ত্রের আধিপত্য বিস্তৃত ছিল। পারসিক এবং রোমানেরা যথন পশ্চিম এসিয়া অধিকারের জন্ম প্রতিযোগিতা করিতেছিলেন, তথনও অশিক্ষিত এবং দাহদী আরববাদি-গণ মকা, মদিনা, তাইফ প্রভৃতি নগরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র স্বাধীনরাজ্য রক্ষা করিতেছিল; কেহ তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে নাই।

মৌলিক জাতির হিসাবে আরবের লোকেরা য়ীহুদাজাতি হইতে অভিন্ন; এবং উভয় জাতিরই ধর্ম বিষয়ক প্রাচীন মত এবং ঐতিহ্য এক। বাইবেলের যে পূর্ব্বভাগ প্রাচীনবিধি বা ওল্ড টেষ্টামেন্ট নামে পরিচিত্ত উহা উভয় জাতির মধ্যেই মান্ত; তবে নিরক্ষর আরববাসিগণ গ্রন্থের অভাবে প্রাচীন ধর্ম কাহিনী শ্রুতিরূপে রক্ষা করিতেছিল বলিয়া, য়ীহুদাগণ আরবদেশে রক্ষিত সকল ঐতিহ্য প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন না। যীশুপ্রচারিত ধর্ম যখন প্রাচীন বিধির উপর নব বিধি হইয়া দাঁড়াইল, তখন আরবে উহা উপেক্ষিত হইয়াছিল।

আফ্রিকার আবিসিনিয়ায় খুষ্টধর্ম গৃহীত হইবার পর, দেখানকার

ভূপতিগণ আরবের দক্ষিণভাগে অস্থায়ী অধিকার স্থাপন করিয়াছিলেন এবং আরবে খুষ্টধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্ম বিপুল যুদ্ধের আয়োজন করিয়া মন্ধা অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ধর্মের নামের এই জৈত্র যাত্রা যে বংসর নিক্ষল হইয়া গেল এবং আবিসিনিয়ার সৈন্টেরা মহামারীর প্রাত্তভাবে ধ্বংস হইয়া গেল, সেই বংসর আরবের সৌভাগ্য এবং সভ্যতার প্রতিষ্ঠাতা মহাপুরুষ মহম্মদ জন্ম গ্রহণাকরেন। অনেক তর্ক-বিতর্কের পর এই সময়টি ২০শে আগষ্ট ৫৭০ খুষ্টান্দ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। আরবদেশের লোকেরা নিরক্ষর ছিল, দস্তাবৃত্তি করিত, দেশের ভিন্ন ভিন্ন নগরে প্রতিদ্বন্দী দলপতিগণ আধিপত্য করিতেন, এবং বাইবেলের প্রাচীনবিধি ধর্ম্মশান্তরূপে মান্য ছিল সে কথা বলিয়াছি। তথাপি হজরৎ মহম্মদের আবির্তাবকালে দেশের ধর্মবিশ্বাস কিরপ ছিল তাহার উল্লেখের প্রয়োজন আছে।

দেশের প্রাকৃতিক গুণেই হউক আর যাহাই হউক, এই মরুপরিব্যাপ্ত-দেশের অধিবাসীরা আকাশের অসংখ্য তারকা এবং তারাপতি চক্তকে পূজ্য মনে করিত। \* তাহা ছাড়া অনেক অশরীরী এবং অগ্নিদেহধারী "জিল্লা," বা ভূতের প্রভাবও এই দেশে প্রচলিত ছিল।

প্রস্তর মূর্ত্তিতে অনেক উপদেবতা পূজিত হইতেন, এবং মক্কার স্থপ্রসিদ্ধ কাবনা নামক মন্দিরে নর-স্কাষ্টর প্রারম্ভকালের একথানি স্বর্গচ্যুত প্রস্তর, সর্ব্বপ্রেষ্ঠ দেব-নিদর্শন বলিয়া পূজিত হইত। শেযোক্ত প্রস্তর্থানি নাকি

N.B.—\* Hilprecht প্রভৃতি দক্ষ পণ্ডিতের। বলেন যে, বাইবেলে উল্লেখ না খাকিলেও প্রাচীন রীছদাগণ Lord of the host অর্থে তারকাপুঞ্জের অধিনায়ক চক্রকে পূজা করিতেন; এবং দেই জক্মই সিনাই পর্বতকে Moses দেবতাত্মা মনে করিয়াছিলেন। বলিয়া রাখি যে বাবিলনের ভাবার sin অর্থেছিল চক্র, এবং তাঁহার নামেই পর্বতের নামকরণ ইইয়াছিল। প্রাচীন ঐতিহের প্রভাবেই এখনও মুসলনানের ধ্বজা চক্রকলার চিহ্নিত এবং নবচক্রের উদরের সহিত অনেক পর্বোৎসব প্রথিত।

আদিযুগে শুল্র ছিল এবং এখন মান্তবের পাপে উহার বর্ণ-মালিন্ত ঘটিয়াছে।

মহাপুরুষ মহম্মদের মনোহর পুণ্যময় এবং বহুকীর্ত্তিবহুল জীবনচরিত একটি স্বতন্ত্র দীর্ঘ প্রবন্ধে লিখিলেও প্রধান প্রধান ঘটুনাগুলির পূর্ণ উল্লেখ হয় না; অতি সংক্ষেপে তাঁহার কীর্ত্তির ফলটুকুর কথাই বলিব। ৪০ বংসর বয়সে ৬১০ খুষ্টাব্দে তিনি নব ধর্মের দ্রষ্টা এবং প্রচারক হয়েন, এবং ৬২২ খুষ্টাব্দে আরবের নবভাগ্য-প্রতিষ্ঠার স্বচনা করেন। সম্ভবতঃ ৬৩২ খুষ্টাব্দের ৮ই জুন তারিথে মহাপুরুষ ইহলোক পরিত্যাগ করেন। যে কৌশলে, প্রভাবে এবং মাহাত্ম্যে তিনি ২২ বংসর মধ্যে সমগ্র আরবের বহুদেববাদ দূর করিয়া নৃতন একেশ্বরবাদের প্রতিষ্ঠা করেন, এবং প্রতিঘন্দ্বী দলগুলির স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অধিনায়কত্ম বিনাশ করিয়া আরবে একচ্ছত্র রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করেন, পাঠকদিগকে তাহা স্বতন্ত্রগ্রন্থে পড়িতে অমুরোধ করি। এত অল্প সময়ের মধ্যে একটি দেশের বহু প্রতিদ্বন্দীদিগের লোকেরা বৈরভাব পরিত্যাগ করিয়া যে দূঢ়বদ্ধ একতালাভ করিয়াছিলেন এবং পরাক্রমে প্রতিবেশী সকল জাতিকে তুচ্ছ করিতে পারিয়াছিলেন, ইহা মানব ইতিহাসে অতি অপূর্ব্ধ।

যিনি সৈন্তচালনায় এবং প্রদেশজয়ে হজরং মহম্মদের প্রধান সহায় ছিলেন সেই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ "ওমর্র", আরবের দিতীয় খালিফ হইয়াছিলেন। থালিফ অর্থ রাজ্যাধিপতি এবং ধর্মপ্রক্ষ। এ প্রসঙ্গে তেমন প্রয়োজন না থাকিলেও বলিয়া রাখি যে, ভক্ত আবুবেকর দঃ মহম্মদের প্রথম উত্তরাধিকারী থালিফ ছিলেন, এবং দিতীয় থালিফ বীর ওমাবের পর ওসমান এবং ওসমানের পর মহম্মদের জামাতা স্থপণ্ডিত এবং উদারচেতা আলি, লোকসাধারণ দারা ধালিফর্মপে নির্বাচিত ও নিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রভৃত-ক্ষমতাশালী

প্রান্থ ৬৪০ খৃঃ অব্দের মধ্যে সাত বংসরের সমর-চালনায় পারস্ত, মেসোপটেমিয়া, সীরিয়া, পেলেষ্টিন এবং মিশরদেশ জয় করিয়া ঐ সকল দেশেই নৃতন একেশ্বরবাদ বা মুসলমান ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

আবুবেকর হইঙে আলি পর্যান্ত চারিজন বিশেষ মান্ত থালিফের শাসনের অবসানে যে নৃতন থালিফ বংশের স্বষ্টি হয় তাহার নাম **ওনিশ্র**ড থালিফবংশ। এই ওনিয়ত থালিকবংশের দ্বিতীয় থালিফ প্রস্থালিড ৭০৫ খৃঃ অনে দ্বান্সাক্ষাস্, নগরের নৃতন খালিফ-পাটে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। ২য় থালিফ ওমারের মত, ওয়ালিভের কীর্ত্তি চিরম্মরণীয়। ইনি একদিকে ভারতের পশ্চিম সীমান্তস্থিত সিম্ধুরাজ্য জয় করিয়া পশ্চিম এসিয়ার সমগ্র পূর্ব্ববিভাগ আত্মণাসনভুক্ত করেন, এবং সুশা নামক একজন বীর সেনাপতিকে মিশরের শাসনকর্তা করিয়া তাঁহাদারা আট্লাটিক কুল পর্য্যন্ত সমস্ত উত্তর আফ্রিকার রাজ্যগুলি জয় করেন। মুদলমান কর্তৃক ভারতের দিরুজয় ৭০৮ খৃষ্টাব্দে হইয়াছিল। ইহার পর মিশরের শাসন কর্ত্ত৷ মুশার অধীনস্থ সেনাপতি তারিফ্র-থালিফ ওয়ালিডের অনুমতিক্রমে ৭১১ খু অব্দে ইউরোপের স্পেন দেশের অধিকাংশ ভূভাগ মুদলমানদিগের অধিকারভুক্ত করেন। আরব সভ্যতার উৎপত্তি সম্বন্ধে এই তু চারিটি কথাই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটির প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট। খালিফ ওয়ালিডের সময়ে যে বহু বিস্তীর্ণ ভূভাগ আরব বা শারাদেনদিগের অধিকারে আদিয়াছিল, কবির ভাষায় তাহার প্রসার বুঝাইয়া বলি—

> পশ্চিমে হিস্পানি শেষ, পূর্ব্বে সিন্ধু হিন্দুদেশ।

তারিফ কর্তৃক বিজিত হইবার পূর্ব্বে স্পেন রাজ্যের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা বলিতেছি। রোমের সমৃদ্ধি এবং গৌরবের দিনে ইউরোপের অক্সান্ত দেশের মত স্পেনরাজ্য, রোম সাম্রাজ্যক্ত ছিল। বহু সমুদ্ধিলাভ করিবার পর রোমানেরা যখন বিলাসপরায়ণ হইয়া মুমুম্বত্ব হারাইতে-ছিলেন, স্পেনের অধিবাসীরাও তথন সেইরূপ নৈতিক অধোগতি লাভ করিতেছিলেন। দেশের রুষক সাধারণ, হীন দাস বলিয়া বিবেচিত হইত এবং তাহারা ধনী প্রভূদিগকে সর্বস্ব সঁপিয়া দিয়া দারিদ্যের পীড়নে নিপীডিত হইত। মধাবিত্ত 'বার্গর' শ্রেণীর লোকেরা দেশের সর্ব্ববিধ বায়ের জন্ম যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহা দিতে বাধ্য হইত বলিয়া পদে পদে উৎপীড়িত হইত। সকলকে পদদলিত করিয়া এবং দরিদ্রের রক্তশোষণ করিয়া দেশের ধনী প্রভূগণ বিলাদলীলার অভিনয় করিতেন। মান্তুষের চরিত্রের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, কুত্রাপি পুরুষোচিত শৌর্য্য দেখা যাইত না এবং স্বার্থপরতার প্রভাবে রাষ্ট্রনীতির গ্রন্থি অত্যন্ত শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। খুষ্টোত্তর পঞ্চম শতাব্দীতে রোমরাজ্য যেমন বলশালী বর্ত্মর গথজাতির পদানত হইয়াছিল, স্পেন দেশও তেমনি সেই গণজাতির পাশ্চাত্য সম্প্রদায়ের শাসনাধীনে আসিয়াছিল। পাশ্চাত্য বা পশ্চিমদেশীয় গ্রথ-দিগের নাম ছিল ভিসিগথ (Visi Goth)। ভিসিগথ বা পাশ্চাত্য গথের। धर्म शृष्टिमान ছिল বটে, किन्छ আচরণে नृगःम वर्वात ছিল। ইহাদের রাজ্যকালে সমগ্র স্পেন দেশ কঠোর দাসত্ত্বে ভারে অবনত হইয়া পডিয়াছিল।

গথজাতীয়ের। যথন স্পেনের অধিপতি ছিলেন, তথন আফ্রিকার উত্তর পশ্চিম কুলস্থিত স্পিউটা, গথ অধিকারভুক্ত ছিল এবং অষ্টমশতাব্দীর প্রারম্ভে জুলিয়ান, সিউটার শাসনকর্তা ছিলেন। জুলিয়ান, তাঁহার অন্টা কন্তা ফ্লরিন্দাকে স্থশিক্ষিতা করিবার প্রত্যাশায় স্পেনপতি রজারিকের প্রাসাদে পাঠাইয়াছিলেন। রাজা হইতে প্রজা পর্যান্ত ভিসিগথ জাতীয়েরা যে সে সম্য়ে সমৃদ্ধিলাভ করিয়া রোমান্যুগের প্রাচীন

অধিবাদীদিগের মতই চরিত্রহীনতায় পশুতুল্য হইয়া উঠিয়াছিল, একথা হয় ত জুলিয়ান স্বম্পষ্ট জানিতেন না। রাজা রডারিক ধর্মবুদ্ধি-শূন্ত এবং চরিত্রনিষ্ঠাবিহীন ছিলেন, তাই দারুণ অধর্ম এবং বিশ্বাস্থাতকতার কর্ম করিয়াছিলেন। ৰিশ্রারা শুদ্ধমতি ফ্লরিন্দা যথন কলঙ্কম্পূ ষ্টা হইয়া গোপনে জুলিয়ানকে দকল কথা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তখন জুলিয়ান ক্রোধে আত্মহারা হইয়া প্রতিবেশী মুদলমানদিগকে রডারিকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্ম আহ্বান করিয়াছিলেন। এই আহ্বানেই তারিফ মুরজাতীয় মদলেম সৈত্ত লইয়। স্পেন জয় করিয়াছিলেন। উত্তর আফ্রিকার 'বের্বের' নামক জাতির দহিত আরবজাতীয় লোকের রক্তসংমিশ্রণে যাহাদের উৎপত্তি, তাহারাই 'মুর' সংজ্ঞায় অভিহিত। স্পেনবিজেতা তারিফ এই বের্বের বা মূরবংশদস্থত ছিলেন। আফ্রিকার জাতির নাম করিলেই কৃষ্ণকায় ক্লাকার নিগ্রোজাতির কথা মনে পড়ে: তাই বলিয়া রাখিতেছি যে. অমিশ্র বের্বের জাতি কিংবা মিশ্র মুরেরা দেখিতে বেশ স্থনর। ভাল কলম করিবার এইএকটি পদ্ধতি আছে, যে খুব উৎকৃষ্ট ফলের গাছের "চোক কলম" কাটিয়া একটি খুব জীবন্ত ও বলিষ্ঠ জংলী গাছের গায়ে বসাইতে হয় এবং তাহা হইলেই অতি উৎকৃষ্ট কলমের গাছ পাওয়। যায়। জীবন্ত এবং ক্ষমতাদৃপ্ত বের্বেরগণ আরব সভ্যতার রক্ত লাভ করিয়া শারীরিক এবং মানদিক বলে বলিষ্ঠ হইয়াছিল। আরবেরা প্রায় শত বর্ষের সাধনায় সর্ব্ধবিধ স্থশিক্ষায় শিক্ষিত হইয়াছিল। সমগ্র এসিয়ায় এবং মিশরে মদ্লেম প্রভুতা বিস্তৃত হইয়াছিল বলিয়া, মিশর গ্রীস এবং পারস্তের উন্নত জ্ঞান এবং শিল্প-বিদ্যা সারাসেন্দিগের অধীভূত হইয়াছিল। পার্সিক এবং গ্রীকদিগের স্থাপত্য এবং ভাস্কক্ষবিদ্যা এক সঙ্গে মিলাইয়া যে নৃতন সারাসেন্ শিল্পের সৃষ্টি হইয়াছিল এ যুগেও এ জগতে তাহা অতুল্য। আমাদের আগ্রার তাজমহল এই সারাসেন্ শিল্পের মনোহর দৃষ্টান্ত। থালিফ ওয়ালিদের সময়ে (१०৫ খৃষ্টাব্দে) সাহিতা, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, নৌচালনা, রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি এত উন্নত হইয়াছিল যে ইউ-রোপীয় দক্ষ ঐতিহাসিকেরা মনে করেন যে যদি ঐ সময়ে সারাসেনেরা কনন্তান্তিনোপল্ অধিকার করিতে পারিতেন, তাহা হইলে সমগ্র ইউরোপে খৃষ্ট ধর্মের পরিবর্ত্তে মস্লেম ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইত। জ্ঞানের হিসাবে ইউরোপ খণ্ড যে তথন অর্দ্ধ বর্ষার ছিল একথা কেহ অস্বীকার করেন না।

মুরেরা যখন দারাদেন্ দভ্যতা লইয়া স্পেনরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইল, তথন বর্মরতা এবং উচ্ছুগুলতা অপদারিত করিয়া স্থতন্ত্রিত দভ্যতার প্রতিষ্ঠা হইল বলিয়া ঐতিহাদিকেরা স্বীকার করেন। রোমান রাজ্যের এবং আদিযুগের খৃষ্টান রাজ্যের কৃষকপ্রমুখ শ্রুমজীবিগণ, ভূম্যধিকারী-দিগের দাদমাত্র ছিল; কোন সম্পত্তিতে এই দাদদিগের অধিকার ছিল না; এই জন্মই দমাজের যথার্থ স্তম্ভম্বরূপ নিম্নশ্রেণীর লোকেরা এক রাজার পর অন্ম রাজার অধিকার হইলেও কিছুমাত্র ব্যস্ত বা তৃঃখিত হইত না। মুদলমান অধিকারে দমস্ত নিম্নশ্রেণীর লোকের দাদ্য ঘুচিয়া গিয়াছিল। হজরত মহম্মদের অন্থশাদন এই, যে ব্যক্তি দাদের প্রতি নিষ্ঠ্রতা করিবে অথবা তাহার উন্নতিতে বাধা দিবে দে কদাচ স্বর্গে যাইতে পারিবে না। \* মুদলমানরাজ্যে একদিন যে দাদ, দে অন্তদিন সম্রাট্ পর্যন্ত হইতে পারে; ইতিহাদে ইহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। স্পেনের কৃষকেরা মদ্লেমদিগের নববিধানে আপনার আপনার ভূমির

<sup>\*</sup> মহম্মদের অনুশাসনটি উল্লেখ করিয়া মুরজাতির ইতিহাস লেখক S. Lane-Poole লিখিয়াছেন:—Slavery is a very mild and humane institution in the hands of a good Mahammedan. .........A man who ill-treats his slave will not enter into Paradise.

শ্বন্ধিকারী হইয়াছিল এবং ইচ্ছা করিলেই সে আপনার ভূমি দান বিক্রয় প্রভৃতি দারা হস্তান্তরিত করিতে পারিত। এ ব্যবস্থাও হইয়াছিল যে মুসলমান হইলেই দাসের দাসত্বের শেষ চিহ্নটুকুও নষ্ট হইয়া যাইবে। কাজেই দেশের নিয়্মশ্রেণীর সকল লোকেরাই যথার্থতঃ রাজভক্ত হইল এবং অনেকে ইচ্ছাপূর্বক মস্লেমধর্ম গ্রহণ করিল। বার্গর বা মধাশ্রেণীর লোকেরাও প্রভূদিগের খাম খেয়ালীর উৎপীড়ন হইতে রক্ষা পাইয়া নির্ভয়ে আপনাদিগের গৃহে ধন এবং স্থখ সঞ্চয় করিতে পারিয়াছিল। ভূমিবিধি, দগুবিধি, শাসনবিধি প্রভৃতি খৃষ্টিয়ান-মস্লেম অভেদে, প্রযুক্ত হইত এবং কাহাকেও স্বাধীন ধর্মমত পোষণের জন্ম বা প্রচারের জন্ম তিল মাত্র বিড্রিত হইতে হইতনা। রাজ্যশাসন এবং প্রজানক্ষার এই নীতি ইউরোপথণ্ডে এই প্রথম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

স্পেনরাজ্যের মদলেম শাদনকর্ত্ত। আবদর রহমান অষ্টমশতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে ফরাদী রাজ্য অধিকার করিবার উল্ফোগ করিয়াছিলেন।

করাসী দেশের দে সময়ের কথঞ্চিং সভ্য অধিবাদীরা স্পেনের খৃষ্টিয়ানদিগের মত বর্ধর যুগের বলিষ্ঠতা হারাইয়া, নিবীয়া হয় নাই; ফ্রাঙ্ক
দৈল্যবাহিনীর অধিনায়ক চালস্ মাটেল (অর্থাং গদাঘাতদক্ষ চালস্)
বিশেষ পৌর্য্যে এবং পরাক্রমে করাসীদেশ হইতে চির্নিনের মত
মুসলমান আক্রমণ দ্রীভূত করিয়াছিলেন। অন্তমণতান্দীর শেষভাগে
ফরাসীদেশের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ শারলেমেন্ একবার স্পেনজয়ের উল্ফোগ
করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে বিফল-মনোরথ হইয়া ফিরিতে হইয়াছিল। এই সময় হইতে চতুর্দ্দশশতান্দীর শেষভাগ পর্যান্ত স্পেনরাজ্যে
অক্ষ্ম মোস্লেম শাসন চলিয়াছিল। ভিন্ন শিষ্কা সময়ের মোস্লেম
অধিপতিগণ কি ভাবে এবং কত দিন রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন, এবং
মোস্লেম রাজ্যের আত্ম-বিজ্ঞাহে কির্মপভাবে স্পেনরাজ্যে এবং

অন্তত্র শাসন-বিপ্লব ঘটিয়াছিল, সে বিবরণ এ প্রবন্ধে প্রদত্ত হইতে পারে না। মুসলমান রাজত্বের যুগে স্পেনদেশে কিরূপ সভ্যতা প্রতি-ষ্ঠিত হইয়া সাক্ষাৎ এবং পরোক্ষভাবে ইউরোপের সভ্যতাকে উজ্জীবিত করিয়াছিল, স্থলভাবে সেই কথাই কিছু কিছু বলিব।

খালিকের শাসনকর্তাদারা শাসিত না হইয়া যথন স্পেনরাজ্যে সতন্ত্র স্থলতানের রাজ্য আরম্ভ হইয়াছিল তথন হইতেই বহুবিধ উন্নতি দাধিত হইয়াছিল। প্রথম স্থলতান আবদর রহমানের সময় হইতে স্থলতান হাকামের রাজত্ব-কাল পর্যান্ত সম্য়, ক্যায়শাসন এবং জ্ঞান-চর্চার জন্ম বিশেষ প্রদিদ্ধ। দলে দলে স্থপণ্ডিত এবং কলাবিতায় পারদর্শিগণ পারস্থ এবং আরব প্রভৃতি স্থান হইতে নব মুসলমান রাজ্যে আসিয়া প্রতিভার পুরস্কার লাভ করিতেছিলেন। ৮২২ খৃষ্টাব্দে হাকামের মৃত্যুর পর দ্বিতীয় আব্দর রহমানের সময়ে অনেক পণ্ডিত এবং শিল্প-কুশলী, স্থলতানের সভা উচ্ছল করিয়াছিলেন। বিবিধ বিভাগের জ্ঞানচর্চ্চা এবং ধর্মশাস্ত্র-চর্চ্চা ত চলিতে ছিলই,তাহা ছাড়া নতা গীত প্রভ-তির চর্চা এত বাড়িয়া গিয়াছিল যে দেশের সর্বত্রই সঙ্গীতাদি আদৃত হইতেছিল। প্রাচীন সময়ের অর্দ্ধ বর্ষরদিগের সৌন্দর্যাাত্মভৃতি একট অতি মাত্রায় বাড়িয়াছিল মনে হয়। স্থলতানের একজন লঘুচেত। সভাসদ, পরিচ্ছদ পরিবার, কেশ বিন্যাস করিবার এবং কথা কহিবার রীতি সম্বন্ধে যে পদ্ধতিটি আদর্শ বলিয়া প্রচার করিতেন, তাহাই দেশের সর্ব্ব সাধারণ লোকে অফুকরণ করিত। স্পেনদেশে পূর্বেক কেবল ধাতুপাত্রই ব্যবহৃত হইত ; সারাসেনেরা কাচের ব্যবহার প্রচলিত করিয়াছিল ; এবং কাচের ভোজন ও পান পাত্র, দীপদান এবং আয়না প্রভৃতি ইউরোপথণ্ডের মধ্যে স্পেনদেশেই প্রথম ব্যবস্থত হইয়াছিল। বিবিধ স্থস্বাত্ ব্যঞ্জন বাঁধিবার রীতিও সারাসেন পাচকেরা প্রথমে শিখাইয়াছিল।

ম্দলমানশাদনের দে দময়ে দকলেই স্থথে শান্তিতে বাদ করিতে-্ছিল; কিন্তু এক শ্রেণীর খৃষ্টিয়ানু সম্প্রদায়ের কাছে এই শান্তি অসহ স্ট্রয়া উঠিয়াছিল। খৃষ্টিয়ান ধর্ম চর্চায়, মুসলমানেরা বাধা দিত না বলিয়া কোন খৃষ্টিয়ান, ধর্ম্মবিশ্বাদের দৃঢ়তা দেখাইয়া বাহাত্মরী লাভ করিতে পারিতেছিল না। জোর করিয়া "মার্টার" সাজিবার জন্ম অর্থাৎ কোন প্রকারে একটা ছুতা খুঁজিয়া ধর্মবিশ্বাদের জন্ম প্রাণত্যাগ করিবার গৌরব লাভ করিবার প্রত্যাশায় কয়েক জন পুরুষ এবং রমণী উদভাস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। বিনা কারণে এবং অ্যাচিত ভাবে স্থলতানের মন্ত্রী কিংবা কাজির সমক্ষে উপস্থিত হইয়া কয়েকজন পুরুষ এবং রুমণী **ठौ**थकात कतिया विलाख लाशितन त्य, मूमलमानधर्म मिथा, महस्मा तात এবং কোরাণের ব্যবস্থা নারকীয়। মন্ত্রী এবং কাজিগণ এই উন্মাদদিগকে অনেক বুঝাইয়া ঐ সকল কথা উচ্চারণ করিতে নিষেধ করিতেছিলেন, কিন্তু তাহারা সেই সাধু ব্যবহারে আরও উত্তেজিত হইয়া মুসলমান ধর্ম্মের বিৰুদ্ধে এমন সকল কথা বলিতে লাগিলেন যাহাতে প্রাণ-দণ্ডের নিশ্চিত ব্যবস্থা ছিল। কেহ কেহ বা কারাগারে রুদ্ধ হইবার পর এই উদ্ভান্তভাব পরিহার করিয়াছিলেন, কিন্তু কয়েকজন একেবারে না মরিয়া ছাড়েন নাই। দে যুগের খৃষ্টিয়ানদিগের পক্ষে পরবাদসহনীয়তা অসহ ছিল।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কৌতৃকাবহ কথা বলিতেছি। মুসলমানেরা প্রতিদিন যত্নপূর্ব্বক মুখ ধুইত এবং দাঁত পরিষ্কার করিত, হাত পা না ধুইয়া নদ্জিদে নেমাজ পড়িত না এবং আহারের পর সর্ব্বদাই মুখ ধুইত; যাহা যাহা কিছু মুসলমানেরা করিত তাহারই উন্টা অন্প্র্ঞান করিতে হইবে বলিয়া এই সকল পরিচ্ছন্নতার বিক্তন্ধেও কয়েকজ্ঞন পুরুষ পাদ্রী এবং চির কুমারী উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন। মনের পরিচ্ছন্নতাই যে আসল পরিচ্ছন্নতা, এ কথা কেহ অম্বীকার না করিলেও ঐ ভাল কথাটির ধুয়া

ধরিয়া অনেক খৃষ্টিয়ান, জলসংযোগের পরিচ্ছন্নতা জিদ্ করিয়া পরিহার করিয়াছিলেন। একজন ধর্মপ্রাণা বৃদ্ধা খৃষ্টিয়ান নারী স্পর্দ্ধার সহিত মুসলমান মৌলবীদিগকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন যে, তিনি ৬০ বংসর ধরিয়া দাঁত পরিদ্ধার করেন নাই কিংবা গায়ে জল দেন নাই। স্পেনদেশে খৃষ্টিয়ান রাজ্বের প্রতিষ্ঠা হইবার পর, ইংলণ্ডের রাণী মেরীর স্বামী ফিলিপ, কর্ডোভা নগরের বহুসংখ্যক স্থানাগার মুসলমান কুসংস্কারের চিহ্ন মনে করিয়া একেবারে ধ্বংস করিয়াছিলেন। খৃষ্টিরানদিগের এই বিদ্বেষ পঞ্চদশ শতানীতে কি আকার ধারণ করিয়াছিল, তাহা মস্লেম রাজ্বের অবসানের বিবরণে স্বতম্বভাবে জ্ঞাতব্য।

সারাদেন প্রভাবে, স্পেনদেশে সর্ববিধজ্ঞানের প্রভৃত উন্নতি হইয়াছিল এবং জ্ঞানপিপাসায় যে কর্জোভা নগরে ইউরোপ খণ্ডের অনেক লোক শিক্ষার্থী হইয়া আদিতেন, ইউরোপের ইতিহাসে তাহার উল্লেখ আছে। চিকিৎসা-বিদ্যা, উদ্ভিদ-বিদ্যা, ভূবিদ্যা, জ্যোতিষ, রসায়ন এবং প্রাক্তবিজ্ঞান প্রভৃতি যখন এদেশে বিশেষ উন্নত হইয়াছিল তখন ইউরোপের অন্তত্ত অজ্ঞানতার অন্ধকার ছিল বলিয়া একালের ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা স্বীকার করেন। সে সময়ে কিরপ মনোহর হন্ম্য রচিত হইয়াছিল তাহা ব্যাইয়া বলা অসম্ভব হইলেও একটুখানি বিবরণ দিবার চেটা করিতেছি। এ যুগের উন্নত এবং স্থাশিক্ষিত ইংরেজ ঐতিহাসিক "লেনপুলের" একটু মন্তব্য পাদটীকায় উদ্ধৃত করিলাম। \* উহার সংক্ষিপ্ত

মর্ম এই:—দশম খৃষ্টান্দীতে যথন ইউরোপের অধিবাদীরা জ্ঞানে এবং বাবহারে বর্ম্বর ছিল এবং লোকেরা কাঠের ক্ষুদ্র কুঁড়ে ঘরে মলিনভাবে বাদ করিত, দেই দময়ে স্পেন দেশে মদ্লেম দভ্যতার অতি আশ্চর্য্য উন্নতি সাধিত হইন্লাছিল। হর্ম্মাদির গৌরবের আভাদ দিবার পূর্ব্বে আর একটি কথার উল্লেখ করিতেছি। স্থলতানেরা যে দকল রমণীয় উদ্যান রচনা করিয়াছিলেন দেগুলি একাধারে তাঁহাদের দৌন্দর্য্যাম্থল ভূতির এবং বৈজ্ঞানিক উন্নতির দাক্ষা। পৃথিবার যে স্থানে যে রমণীয় বৃক্ষলতা বা স্ক্ষাছ্ দলের গাছ পাওয়া যাইত তাহা স্পোন্দেশে আনিয়া স্থকৌশলে বাড়ান হইন্নাছিল।

প্রথম স্থলতান আবদর রহমনের সময়ে যে রমণীয় মদজিদ নির্দ্ধিত হইয়ছিল, এখনও কর্ডোভানগরে তাহা লুগু হয় নাই। কর্ডোভানগরে ধনী ব্যক্তিদিগের ৫০০০০ হাজার স্থনির্দ্ধিত হর্ম্ম্য ছিল, সাধারণ লোকের লক্ষাধিক আবাসগৃহ ছিল, ৭০০ শত মস্জিদ বা উপাসনালয় ছিল এবং সর্ব্বসাধারণের ব্যবহারের জন্ম ১০০ শত স্থানাগার ছিল। কর্ডোভানগরের নিকটে নদীর উপর যে মনোহর এবং দৃঢ়নির্দ্ধিত সেতু রচিত হইয়াছিল আজিও তাহা স্থরক্ষিত রহিয়াছে। ৭৮৪ খুটাকে স্থলতান আবদর রহমনের সময়ে যে মসজিদ নির্দ্ধিত হইয়াছিল উহা এখনও ইউরোপে শ্রেষ্ঠ মন্দির বলিয়া স্বীকৃত। এই মস্জিদটি বছপ্রসারিত খিলানে নির্দ্ধিত এবং উহার ১২০৩টি স্তম্ভ এখনও সৌন্দর্যে মনোহর হইয়া রহিয়াছে; উহার কাক্ষকার্য্যের বর্ণনা করা অসম্ভব; এবং যে সকল বছম্ল্য ধাতু এবং

civilization of the Moors. And when it is further recollected that all Europe was then plunged in barbaric ignorance and savage manners................the wonderful contrast afforded by the capital of Andalusia (শেন) will be better appreciated.

প্রস্তারে ঐ মস্জিদ ভূষিত হইয়াছিল অংশতঃ তাহা ইতিহাসেই পড়িতে হয়। রাত্রিকালে উপাসনার সময়ে অনেক ঝাড় লগুন ত জ্বলিতই, তাহা ছাড়া মন্দিরের কেন্দ্রস্থলে যে মোমের বাতিটি দিবারাত্র জ্বালাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা হইত সেটির ওজন পঁচিশ সের হইত। মস্জিদের মেঝে এবং দেয়ালে যে সকল স্থমাজ্জিত মার্ঝল প্রভৃতি পাথর বসান হইয়াছিল এখনও তাহার উজ্জ্বলতা দেখিয়া লোকে চমংকৃত হয়।

কর্ডোভার উপকর্ঠে একটি উপনগর বসাইয়া, তৃতীয় আব্দর রহমন তাঁহার পত্নী এজ-জেহারার (তিলোত্তমা) নামান্ধিত করিয়া যে প্রাসাদ গড়িয়াছিলেন তাহার ভগ্নাবশেষ দেখিয়াই একালের লোকে স্বস্তিত এবং বিস্মিত হয়। যাহা সৌন্দর্য্যে অতুল্য ছিল, তাহাও ধ্বংস করিতে যাহাদের প্রাণে বাধে নাই, সেই রুঢ় ব্যক্তিদিগের বংশধরেরা এখন এজ-জেহারার একটি অংশ কারাগার রূপে ব্যবহার করিতেছেন। স্থলতানের এই প্রাসাদটি যে ৪০০০ চারি হাজার স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, সে গুলি বহুদেশ হইতে আনীত ত্বৰ্লভ প্ৰস্তারে নির্ম্মিত হইয়াছিল। স্তান্তের সংখ্যাতেই প্রসার স্থচিত হয় বটে, তবুও ইহা উল্লেখযোগ্য যে এই প্রাসাদের প্রবেশদার, দংখ্যায় ১৫০০০ হাজার ছিল। প্রাসাদের মধ্য-ভাগের হল বা দালানটির কেব্রুম্বলে একটি নাতিবৃহৎ সরোবর প্রস্তুত করিয়া, সেই সরোবরটি পারদে পরিপূর্ণ রাখা হইত। উজ্জ্বল ধাতু এবং মণি-মুক্তা-থচিত গৃহে যথন আলোক পড়িত, তথন সে আলোক পারদ এবং মণি মুক্তায় প্রতিফলিত হইয়া যে দীপ্নি-বিকাশ করিত, বহুদুর হইতেও তাহার প্রভা অতি পরিক্টভাবে লক্ষিত হইত। প্রাসা-দের চারিদিকের উদ্যান এবং ক্যত্রিম নির্মারগুলির শোভার বর্ণণায় এক একজন ঐতিহাসিক এক এক অধ্যায়ই লিথিয়াছেন।

সারাসেন্ সভ্যতায় উৰুদ্ধ মুরদিগের জ্ঞান চর্চোর কথা প্র্কেই

বলিয়াছি; তথাপি স্থলতান হাকামের পাঠাগারের একটু উল্লেখ করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। যে যুগে পুস্তক ছাপিবার জন্ম মুদ্রা-যন্ত্র ছিল না তথন স্থলতানের পাঠাগার চারি লক্ষ গ্রন্থে পরিপূর্ণ ररेग्नाहिल। (मन विरान ररेए विভिन्न विमान श्रन, वहमूरला क्य করিয়। অথবা বহু ব্যয়ে নকল করাইয়া আনা হইত; এবং কোন কবি নৃতন কাব্য রচনা করিবেন বলিয়া সঙ্গল্প করিয়াছেন শুনিলেই, স্থলতান সেই কবিকে বহু অর্থ দান করিয়া বিদেশ হইতে আনাইয়া তাঁহার রচিত গ্রন্থের প্রথম সংখ্যাথানি পাঠাগারে রাথিতেন। পাঠাগারের অধিকাংশ গ্রন্থই স্থলতান নিজে পাঠ করিতেন এবং গ্রন্থের পার্ষে পাণ্ডিত্য-জ্ঞাপক টীকা লিথিতেন। গ্রন্থগুলি তাঁহার টীকায় অমূল্য হইয়াছিল একথা অনেক আরবী ভাষায় লিথিত হইয়াছে। মদ্লেম-প্রভাবে উৎপন্ন বলিয়া খুষ্টিয়ান উত্তরাধিকারিগণ ঐ সকল গ্রন্থ অপাঠ্য এবং পরিত্যজ্ঞ্য বোধে অপসারিত করিয়াছেন। সারাদেন্ সভ্যতার কীর্ত্তিস্তগুলি স্পেনদেশে বিলুপ্ত বা লুপ্তপ্রায় হইয়াছে বটে, কিন্তু মুরদিগের প্রভাবে যে জ্ঞান এবং কৌশল উদ্ভাসিত হইয়াছিল, একালের ইউরোপীয় সভাতার প্রথম স্তর, দেই জ্ঞান ও কৌশলের মহিমায় রচিত।

## তুর্বন্ধ রাজ্যের উৎপত্তি

ধাঁহারা যবন-মণ্ডলে জয়ধ্বজা উড়াইয়া, মাসিডনিয়া, থেসালি প্রভৃতির অন্তভুক্তি রাজ্যটিকে, আপনাদের প্রাচীন মাতৃভূমির নামে তুরঙ্ক আখ্যা দিয়াছিলেন, তাঁহাদের উৎপত্তির আদি ইতিহাস অতি সংক্ষেপেই বিবৃত হইতেছে।

পারশ্র রাজ্যের উত্তর-পূর্ব্ব হইতে মহাচীনের পশ্চিম উপকণ্ঠ পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ, বীরদস্থার আবাদ বলিয়া বিখ্যাত। অতি প্রাচীন কাল হইতে অয়োদশ,শতান্দী পর্যন্ত, বহু শ্রেণীর নর-পদ্পণাল এই ভূভাগ হইতে অগ্রদর হইয়া, মহাচীন, ইউরোপ এবং ভারতের শশু-সমৃদ্ধক্ষেত্র অনেক-বার উজাড় করিয়াছে। তাতারের মোদ্দল এবং তুর্কীস্থানের তুরাণি, মহাচীনের ভাষায় হিয়াংলু নামে অভিহিত। 'হিয়াংলু'-অর্থ বর্ষর-দস্থা। হিয়াংলুর গতিরোধের জন্মই খৃষ্ট-পূর্ব্ব তৃতীয় শতান্দীতে, মহাচীনের প্রাদিদ্ধ প্রাচীর বেষ্টনের স্বষ্টি হয়। খৃষ্টোত্তর পঞ্চম এবং ষষ্ঠ শতান্দীর তুরাণ-ইরাণ সংঘর্ষের বিবরণ লইয়া, 'শানামে' নামক মহাকাব্য রচিত। ঐ কাব্যের অতি করুণ দোরাব-রোস্থাম কাহিনীর সহিত দকল পাঠকই হয়ত স্থপরিচিত। অতি পূর্ব্বকালে তুরাণি বা তুর্কীয়া কি ধর্ম পালন করিত তাহা স্থপ্যন্ত জানা যায় না। কিন্তু প্রাষ্ট-পূর্ব্ব প্রথম শতান্দীতেই উহারা বৌদ্ধ ধর্ম্ম অবলম্বন করিতেছিল, এবং অন্তম শতান্দী পর্যন্ত প্রধানতঃ সেই ধর্মই পালন করিতেছিল। মহাপুরুষ মহম্মদের আবির্ভাবের পর নব-ধর্ম-দীক্ষিত আরবীয়েরা যখন দিক্কু-দীমান্ত পর্যন্ত মন্লেম-গৌরব প্রসারিত্ত

করেন, তথন তুর্কীস্থানের বীর অধিবাসীরাও কোরাণ-প্রচারিত নবধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তুর্কীরা বীর, তাহার উপর ঘোড়ায় চড়িয়া যুদ্ধ করিতে বড় দক্ষ ছিল। আমাদের দেশে অশ্বারোহী সৈত্যের নামই হইয়াছে তুরুক্ সোয়ার। দিরু হইতে ভ্মধ্যদাগর পর্যান্ত বিস্তৃত মদলেম রাজ্যের অধিনায়কেরা দামরিক দাহায়ের জন্ত বহু সংখ্যক তুরাণি বা তুর্কীদিগকে আদর করিয়া দেশে বসাইয়াছিলেন। সামরিক সাহায়ের জন্ত মদলেম পুরুষেরা বাহাদের গুণগান করিতেন, রমণীরা দর্শনমাত্রে তাঁহাদের রূপে মৃশ্ব হইয়া পড়িতেছিলেন। এই জন্তই অনেক তুরাণি ক্রীতদাদ পর্যান্ত দেখিতে দেখিতে রাজ-জামাতা হইয়া প্রভূত্ব-লাভ করিতে পারিতেন। বাঁহাদের ভাগ্যে এতথানি স্থবিধা ঘটিয়াছিল, তাঁহারা যে আরবের থাটি থালিফদিগের প্রভাব-ক্ষয়ের দিনে, সমগ্র দেশের শাসনকর্তা হইয়া উঠিবেন, তাহার আর আশ্বর্য কি! দাদশ শতান্ধীতে সেলজুক তুর্কগণই মদলেমরাজ্যের এদিয়াখণ্ডে অধীশ্বর হইয়াছিলেন এবং মিশরের মাম্লুকেরাও তুর্কবিংশান্তব ছিলেন।

ত্রয়োদশ শতান্দরি প্রারম্ভকালে, তুর্কীদিগের বড় একটা নৃতন দল, তাতারের মোন্দলদিগের তাড়নায়, তুর্কীম্বান পরিত্যাগ করিয়া প্রথমতঃ থোরাসানে, এবং তাহার পর টাইগ্রিদ্ নদীর তীরে স্বগোত্রীয় সেলজুক-শাসিত রাজ্যে উদ্বিগ্রভাবে বাস করিতেছিল। এই নবাগত তুর্কদলের নায়ক ছিলেন এর্টোগ্রাল্। ইনিই ইউরোপীয় তুর্ক রাজ্যের আদি পুরুষ। একদিন সেই সময়ের মস্লেম সাম্রাজ্যের অধীশ্বর কাইকোবাদ, তাতারের চিন্দিজ্ থার প্রেরিত মোন্দল সৈত্য কর্তৃক এন্দোরা নামক যুদ্ধক্ষেত্রে অবক্রদ্ধ ইইয়াছিলেন। এর্টোগ্রাল ঠিক সেই সময়ে বিনা উদ্দেশ্যে আপনার সৈত্যদল চালাইয়া স্থানাস্তরে যাইবার উদ্যোগ করিতে-

ছিলেন। একোরাক্ষেত্রে যুদ্ধ বাধিয়াছে দেখিয়া এর্টোগ্রাল যুদ্ধ করিতে উৎসাহী হইলেন। কে কাহার সহিত যুদ্ধ করিতেছে জানিতেন না; ঠিক যেন দৈব তাড়নায় তিনি কাইকোবাদের পক্ষ লইয়া, মোক্ষল-শক্রকে পরাজিত এবং বিধ্বস্ত করিলেন। যুদ্ধজয়ের পর কাইকোবাদ তাঁহার অ্যাচিত সাহায্য-দাতাকে ক্রতজ্ঞচিত্তে এসিয়া-মাইনরের এনাটলিয়া রাজ্য দান করিয়াছিলেন। এই হইল যবন-মণ্ডলীতে নব তুরঙ্করাজ্য-স্পাষ্টর প্রথম ভিত্তি। এই নব-লব্ধরাজ্যে ১২৫৮ খুষ্টাব্দে সাগাদ্ নামক স্থানে এর্টোগ্রালের বংশপ্রদীপ ওস্মান্ বা ওৎমান্ জন্মগ্রহণ করেন। ইক্ষাক্র আদি পুরুষ হইলেও রঘুর নামেই যেমন কোশলরাজগণ পরিচিত, তেমনই এই ওৎমান, তুরজের স্থলতানগণের গোত্র-প্রবর্ত্তক হইয়াছিলেন। খাঁটি ওৎমানের বংশধরেরাই, অথবা এরোটোগ্রালের সন্তানেরাই, আজ পর্যন্ত ছত্রিশ পুরুষ ধরিয়া রাজত্ব করিয়া আসিতেছেন। ওৎমানের নাম হইয়াছে তিttoman Empire।

ওংমান্ বা ওদমানের বীরকীর্ত্তি এবং প্রেম-কাহিনী তুল্যরূপে প্রদিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এর্টোগ্রাল স্বীয় ভূজবলে এবং পুত্র ওদ্মানের দাহায়্যে অনেক প্রতিবেশী জাতিকে শাসনাধীনে আনিয়া, স্বতন্ত্রিত রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। এদিয়া-মাইনরের প্রান্তে গ্রীক সম্প্রদায়ের লোকেরাও স্বজাতীয় শাসন অপেক্ষা এই নৃতন শাসন অধিকতর মঙ্গলপ্রদ্ধনে করিয়াছিলেন। যুবক ওদ্মান্ যথন পিতৃনিদেশে দেশ-জয়ের উদ্যোগ করিতেছিলেন, তথন একদিন ইংবুক্নি গ্রামে পণ্ডিত এদ্বালির অন্টা ক্লার প্রেমমুর্ব্ধ হয়েন। মৌলবী সাহেবের স্থলরী কলাটির তৃইটি নাম ছিল,—এক নাম কামায়ুয়া বা ইন্প্রভা এবং অন্ত নাম মালথাতুন বা সম্পদ্দাত্রী লক্ষ্মী। ওদ্মান্ ইন্প্রভার জ্যোৎসাজালে বাঁধা পড়িয়া তাহাকে ভাগ্য-লক্ষ্মী করিবার জন্ম এদ্বালির নিকট আবেদন করিলেন;

কিছ এদ্বালি প্রথমে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন। তাহার পর একদিন ওস্মান্ এদ্বালিকে তাঁহার এই অপূর্ব্ব স্বপ্প—র্ব্তান্ত বলিলেন যে,— ওস্মান্ নিপ্রাযোগে অন্থভব করিয়াছিলেন, যে এদ্বালির বন্ধোদেশ হইতে একটি চক্র উন্ভূত হইয়া ওস্মানের ক্রোড় আশ্রয় করিল, এবং তাহার পরে একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষ জন্মিয়া, চারিদিকে এমন শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিল যে উত্তরে ডানিউব নদী, পূর্ব্বে টাইগ্রিস্ ইউফ্রেটিস, এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে নাইল নদী রক্ষের ছায়ায় পড়িয়া, তাহার মূলদেশে জল সেচন করিতে লাগিল, এবং সেই ছায়া-মণ্ডপতলে যবন-রাজ্যের প্রাচ্য রাজধানী কনস্তান্তিনোপল, অত্যুজ্জন হীরকাঙ্গুরীয়ের মত শোভা পাইতে লাগিল। ওস্মানের অঙ্কলন্ধী সেই হীরকাঙ্গুরীয় পরিবার জন্ম যাই অঙ্গুলি বাড়াই-লেন, অমনি নাকি ওস্মানের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। এদ্বালি এই স্বপ্পের কথা শুনিয়া, ভবিশ্বং মস্লেমরাজ্য-প্রসারের স্বপ্নে বিভোর হইলেন, এবং "এ চাঁদ তোমারই" বলিয়া ইন্পুরভা বা ভাগ্যলক্ষ্মীকে ওস্মান্ বা ওৎমানকে সম্প্রদান করিলেন।

ওৎমান্ বাহুবলে যখন এদিয়ার অন্তর্ভু সমগ্র গ্রীক-রাজ্য অধিকার করিয়া বক্ষরাস্-কুলে জয়পতাকা উড়াইলেন, তথন ইউরোপের খৃষ্টান-সজ্য মুসলমানের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে কুঠিত ছিলেন। ইহার অনেক পূর্ব্বেই 'কুসেড' নামক জৈত্রযাত্রায় ইউরোপীয়েরা দলে দলে পরাস্ত হইয়াছিলেন, এবং মিশরের মাম্লুকদিগের হস্তে ফরাসীপতি দেণ্ট্লুই বন্দী হইয়াছিলেন। বাইজান্টাইন্ রাজ্যও তথন পতনোমুখ হইয়াছিল; কাজেই তুর্ক-বিজয়ের বিরুদ্ধে কেহ দাঁড়াইতে পারে নাই। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার নৃতন মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, ইংলগু, ফ্রান্স প্রভৃতি তথন নৃতন নীতিতে আত্মরাষ্ট্র নিয়য়্রিত করিতে ব্যস্ত ছিলেন।

ওৎমান যথন ক্রসা প্রভৃতি দথল করিলেন, তথন তাঁহাকে ছলে

বন্দী করিবার জন্ম গ্রীকেরা এক ফাঁদ পাতিয়াছিলেন; একটি বিবাহ-সভায় সৈত্ত সাজাইয়া রাখিয়া ওৎমানকে সেখানে ঘাইবার জন্ত নিমন্ত্রিত করা হইয়াছিল। চতুর ওৎমান সকল অভিদন্ধিই বুঝিতে পারিয়াছিলেন ও তিনি ৪০ জন যোদ্ধাকে নারী সাজাইয়া প্রথমতঃ বিবাহ সভায় পাঠাইয়াছিলেন, এবং তাহার পর তিনি নিজে উপস্থিত হইলে গ্রীকেরা তাঁহাকে বন্দী করিবার উত্যোগ করিবামাত্রই তাঁহার প্রচ্ছন্ন সৈন্তের। গ্রীকদিগকে পদদলিত করিল। ওংমান ঐ গ্রীক বিবাহের কন্তাটিকেও সংগ্রহ করিলেন, এবং তাহাকে পুত্রবধূ করিলেন। এই গ্রীক রমণীর নাম ছিল নেত্রকার অর্থাৎ ফুল্ল সরোজিনী। ওৎমানের পুত্র ওরথা এবং গ্রীক যুবতী সরোজিনী যে পুত্র লাভ করেন তিনি ওরখাঁর রাজত্বের পরে প্রথম মুরাদ নামে নবলব্ধ রাজ্যের স্থলতান হইয়াছিলেন। এরটো গ্রালের রাজ্য-জয়, ওংমানের বিবাহ এবং পুল্রবধু সংগ্রহ, অনেক কবির কাব্যের মনোহর উপাদান হইয়াছে। বঙ্গদেশেও ঐ আখ্যান-বস্তু লইয়া অনেক কাব্য লেখা চলে। যদিও ওৎমানের রাজস্বকালে বলকান উপদ্বীপ এবং কনস্তান্তিনোপল তুর্ক-অধিকারভুক্ত হয় নাই, তবুও ওংমানই, বংশ-প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া প্রথম স্থলতান নামে অভিহিত হয়েন। কনস্তান্তিনোপলের প্রাসাদে এখনও ওংমানের তরবারি রক্ষিত হইতেছে, এবং স্থলতানের গদিতে অভিষেকের সময়ে সকল নৃত্ন স্থলতানকেই সেই তরবারি স্পর্শ করিতে হয়।

ওংমানের পুত্র ওরথা। দর্ব্য প্রথমে বল্কান্ উপদ্বীপে অর্থাং ইউ-রোপে বিজয়ী দেনা চালনা করেন, এবং তাহার পর প্রথম ম্রাদ বল্কান্ রাজ্যে কদোভাক্ষেত্রে ১০৮৯ খৃষ্টাব্দে দার্ভিয়া, বোদনিয়া, হাঙ্গারী, ওয়ালাচিয়া প্রভৃতি রাজ্যের মিলিত দৈল্যবলকে পরাস্ত করিয়া, বল্কান্ রাজ্য অধিকার করেন। ইহার পর ম্বাদের পুত্র বাইজিদ, নিকপলির যুদ্ধক্ষেত্রে, ফরাসী এবং জার্মাণ-দৈন্তবাহিনী-পুষ্ট হাঙ্গারীর অধিপতিকে পরাজিত করিয়া রাজ্যের প্রসার বৃদ্ধি করেন। এই সময় হইতে ১৪৫০ খৃষ্টান্দ পর্যান্ত তুরক্ষের স্থলতানদিগকে ক্রমাগতই উত্তর প্রদেশের খ্রীষ্টিয়ানু বলের বিহ্নদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। এই যুদ্ধের সময়ে যে সকল নিষ্ঠ্রতা আচরিত হইয়াছিল, তুই একটি কথার পরেই পাঠকদিগকে তাহার পরিচম্ম দিতেছি।

১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে স্থলতান দ্বিতীয় মহম্মদের সময়ে ওৎমানের স্বপ্পলন্ধ হীরকাঙ্গুরীয় যথার্থই তুরন্ধের রাজ্যলক্ষীর অঙ্গুলির অলকার হইল। প্রভূত কৌশলে এবং বীরত্বে ঐ বংসর কনন্তান্তিনোপল্ অধিকৃত হইয়াছিল, এবং অষ্ট্রিয়া ও জার্মাণ রাজ্যের দক্ষিণ সীমা পর্যান্ত সমস্ত বল্কান্ উপদ্বীপ তুরন্ধ-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। এই ১৪৫৩ খৃষ্টান্দ হইতে ইউরোপের ইতিহান্দে নবযুগ গণিত হইয়া থাকে।

তুরক্ষের স্থলতানেরা কিরপে ধীরে ধীরে, পারস্তের সীমান্তে বাগদদ পর্যান্ত থালিফ্দিগের প্রাচীন রাজ্য সম্পূর্ণ করগত করিয়াছিলেন, সেই ইতিহাস, ইতিহাসে পড়া ভাল। এথানে কেবল একটি বিশেষ জয়ের কথা বলিতেছি। পার্রান্সকদিগকে পরাজিত করিবার পর এবং পেলেষ্টিন্ প্রভৃতি অধিকার করিবার পর স্থলতান সেলিম ১৫১৭ খৃষ্টান্দে মিশরের মাম্লুকদিগকে অটোমান-সাম্রাজ্যের অন্তভ্ ক্রকরিয়াছিলেন। মিশরের মাম্লুক বংশীয় অধিনায়কেরা এই সময়ে মন্লেম-গুরু-পাটের অধিকারী হইয়া থালিফরপে সম্মানিত হইতেছিলেন; এবং হজরৎ মহম্মদের পরিধেয় বসন প্রভৃতির রক্ষক ছিলেন। স্থলতান সেলিম মিশর জয়ের পর কেইরো নগরে পরাজিত মাম্লুক স্থলতানের হস্ত হইতে মন্লেমধর্ম-প্রতিষ্ঠাতার স্মৃতি-নিদর্শনগুলি প্রাপ্ত হয়েন। এই কারণে এই সময়

হইতে তুরক্ষের স্থলতানগণ মুসলমানদিগের থালিফ বলিয়া গণ্য হইয়া। আসিতেছেন।

ওৎমানের কথায় একবার উল্লেখ করিয়াছি যে, বিজিত গ্রীক প্রজাবৃন্দ অখৃষ্টিয়ান শাসন বরণ করিয়া অধিকতর স্থথে ছিল। যুদ্ধে নিষ্ঠুরতার অভিনয় এই যুগে সকল জাতির মধ্যেই দেখা যাইত। তুরক্ষের নববলকে পরাজিত করিবার জন্ম হান্দারীর বীর হানিয়াদি, বহুতর খৃষ্টিয়ান রাজ্যের সৈগ্য-সাহায্যে একবার যথন ১৪৪২ খৃষ্টাব্দে সহস্রাধিক তুরম্ব-সৈন্তকে বন্দী করিয়াছিলেন, তথন যেরূপ নির্ম্মভাবে বন্দীদিগকে চক্ষুর সমক্ষে হত্যা করাইতেছিলেন, এবং মুমুর্ব কাতর আর্ত্তনাদে উৎফুল্ল হইয়া মধ্যাহ্ন ভোজন শেষ করিতেছিলেন, তাহা কোনও কল্লিত রাক্ষ্স বা পিশাচের গল্পেও শোভা পায় না। অষ্ট্রিয়া এবং হাঙ্গারীর রক্তমাংস হইতে এই পৈশাচিক ভাব যে একেবারে দূর হয় নাই, তাহা একালের মহাসমরের সংবাদে কখনও কখনও অমুভব করা যাইতেছে। ওৎমান এবং তাঁহার বংশধরেরা যেরপভাবে সৈত্যবল সংগ্রহ করিয়া হুর্দ্ধর্য হইয়াছিলেন, তাহার একটু পরিচয় দিবার প্রয়োজন। বহুসংখ্যক গ্রীকজাতীয় খৃষ্টিয়ান্ বালক সংগ্রহ করিয়া, তাহাদিগকে মুসলমান ধর্মে এবং মুসলমানি শিক্ষায় বাড়াইয়া তুলিয়া পরাক্রাস্ত জেনিসারি নামক সৈন্তবল রচিত হইত। তুর্কী সৈন্তের পক্ষে বিদ্রোহী হইবার ভয় ছিল; কিন্তু যাহারা অনাথ এবং স্থলতানদিগের রুপায় ঁপুষ্ট, তাহারা কদাচ অভক্ত হইত না। যুদ্ধের সময় লুট-তরাজ করিয়া যাহা পাইত তাহাও তাহার। উপভোগ করিতে পারিত। জেনিসারি ব্যতীতও অন্য অনেক শ্রেণীর দৈন্য ছিল; তাহাদের মধ্যে পিয়াদা এবং সিপাহি দলের কথা বলিব। তুরক্ষের সমর-বিভাগের ঐ শব্দ হুইটি আমাদের ভাষায়ও ব্যবহৃত হইতেছে। চাকরান জমি দিয়া স্থায়ী

পিয়াদা দৈত্যের স্থাষ্ট করা হইয়াছিল; এবং ভিন্ন জাতীয় লোক লইয়া দিপাহিদলের স্থাষ্ট হইয়াছিল। একটা বড়-রকম স্থায়ী দৈগুবল দেই সময়ে অগুত্র কোথাও রক্ষিত হয় নাই। রণতরী-চালনাতেও দে সময়ে তুরঙ্ক সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন, এবং উহার বলেই ভেন্দিস্ প্রভৃতি রাজ্যকে স্থলতানেরা মাথা তুলিতে দেন নাই।

চতুর্দেশ শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যান্ত তুরক্ষের স্থলতানেরা কেবলই জয়লাভ করিয়াছিলেন, এবং ইউরোপীয়দিগের নিকট অপরাজেয় বলিয়া বিবেচিত হইতেন। ক্রমাগত জয়লাভ হয়ত বা মানুষের বা জাতির মঙ্গলের কারণ হয় না। অংশতঃ বিজিত এবং শক্ষিত ইউরোপীয়েরা কলঙ্কশালনের জন্ম অবিরত চেষ্টা করিয়া নৃতন কৌশল এবং নৃতন বল উদ্ভাবন করিতেছিলেন; কিন্তু তুরম্ব গৌরবের त्माट नित्रुष्ठ हरेया दहिलन; त्य वन नरेया युक्त कतिया, जूतत्कत একথা স্থলতানেরা আপনাদের অহন্ধারে ভাবিতেও পারেন নাই: যত উদেযাগ করিলেও যাহারা হটিয়া যায়, তাহাদের কল-কৌশল বা নীতি যে অনুকরণীয় অথবা শিক্ষাপ্রদ, একথা গৌরব-দৃপ্ত তুরন্ধ কদাচ মনে স্থান দিতে পারেন নাই। প্রাচীন গৌরব লইয়া যাহারা মোহের স্বপ্ন স্বাষ্ট করে, তাহাদের পতন অনিবার্ঘ্য। "এই সকল রাতি-নীতি লইয়াই ত পূর্ব্বপুরুষের'লোকেরা উন্নতির শিথরে উঠিয়াছিলেন, তবে ইহা আমাদের উন্নতির বাধা হইবে কেন ?" ইহাই হইল পতিতের মরণ-কালের কুবুদ্ধি-প্রণোদিত যুক্তি। ইউরোপ যথন উন্নতির শিথরে উঠিতেছিল, তুরম্ব তথন ধাপে ধাপে নামিয়া যাইতেছিল। অষ্টাদশ শতাদীর প্রথম ভাগেই ইউরোপীয়েরা তুরক্ষের নাড়ী টিপিয়া ব্ঝিয়া-ছিলেন, যে উহার তুর্বলতার একশেষ হইয়াছে। ইচ্ছা করিলেই

ইউরোপথণ্ড হইতে তুরদ্ধ-রাজ্যকে দূর করা যাইতে পারে, একথা বহুপূর্ব্বেই ইউরোপীয় ইতিহাদে লিখিত হইয়াছে। ভিন্ন জিলিজাতির স্বার্থের থাতিরেই যে তুরদ্ধকে স্থানচ্যুত হইতে হয় নাই, ইহাও ইতি-হাদে পড়িয়া থাকি। ক্ষিয়ার জার নিকোলাস্ তুর্দ্ধকে Sickman বা ক্লয় বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন।

মুরেরা যেরূপ সম্পূর্ণরূপে সারাসেন্ সভ্যতায় অন্মপ্রাণিত হইয়াছিল, নব তুরম্বরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতারা সেরূপ হয়েন নাই। তাঁহারা মস্লেমধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, মস্লেম প্রভাবে বহু পরিমাণে জাতীয় রুঢ়তাও মন্দীভূত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা সারাদেনদিগের সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প প্রভৃতি পূর্ণভাবে আপনার করিয়া লইতে পারেন নাই। এই জন্ম স্পেনের মত তুরঙ্কে আরবীয় জ্ঞান-প্রণোদিত কীর্ত্তি অধিক স্থাপিত হইতে পারে নাই। তুরন্ধ সাহিত্যের প্রথম যুগে যে সকল কবিতা রচিত হইতেছিল, তাহা পারসিক সাহিত্যের অন্তুকরণ মাত্র; উহাতে কিছুমাত্র নৃতনত্ব ছিল না। তুরন্ধ-সাহিত্যের কয়েক জন প্রধান কবি বাগদাদবাদী ছিলেন। সাহিত্যে কিছু নৃতনত্বের স্ষ্টিকরা দূরে থাকুক, প্রাচীন ধরণের সাহিত্য রচনাতেও তুরক্ষের খ্যাতি হয় নাই। পঞ্চদশ এবং যোড়শ শতাব্দীতে ক্ষমতার শিখরে উঠিয়া তুরঙ্ক যখন ইউরোপীয়-দিগকে শঙ্কিত রাথিয়াছিল, তথন ইংলণ্ডে এবং ফ্রান্সে মনোহর সাহিত্য রচিত হইতেছিল; কিন্তু তুর্ক্ষে কিছুই হয় নাই। জ্ঞানের অফুশীলনে এবং বিবিধ কৌশলের উদ্ভাবনে ইউরোপীয়েরা এখন কত উন্নত তাহা সকলই জানি; আশ্চর্য্য এই, এত উন্নতি এবং এত আলোকের নিকট-বর্ত্তী থাকিয়াও তুরন্ধবাসীরা অন্তন্মত এবং অন্ধকার-মগ্ন রহিয়াছে।

## চীনজাতীয় সভ্যতা

তাতার, তিব্বত, চীন, মঙ্গোলিয়া, মাঞ্চুরিয়া, কোরিয়া, জাপান এবং ভারতের পূর্ব-উপদ্বীপ নামে থ্যাত ভৃথও যাহাদের আবাস-ভূমি, তাহারা মোললজাতি নামে আখ্যাত। অঙ্গের পীতবর্গ, আরুতির থব্বতা, চক্ষ্র ঈষৎ মুদ্রিতভাব, শাল্ল-গুদ্দের বিরলতা এবং নাসিকার অক্ষচতা, সমগ্র মোললজাতির বিশেষত্ব। ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি পূর্ববউপদ্বীপের অধিবাসীদের শরীরে অংশতঃ ভারতবাসীর বক্ত আছে বলিয়া উহারা কথ্যিকং পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; কিন্তু তব্ও তাহাদের শরীরে মোলললক্ষণগুলি অতি স্বস্পষ্ট। আমরা দার্জ্জিলিং প্রভৃতি স্থানে মোললজাতীয় ভূটিয়াদিগকে দেখিতে পাই। অতি প্রাচীন কাল হইতেই হিমালয়ের পূর্বভাগে মোলল জাতির লোকদিগের সহিত ভারতবাসীরা পরিচিত হইয়া আসিয়াছেন। মোললাধ্যুষিত পার্বতাদেশকেই প্রথমতঃ আমাদের পিতৃপুরুষেরা চীনদেশ আখ্যা দিয়াছিলেন, ও এ প্রবন্ধে যে দেশের সভ্যতার কথা লিখিতেছি, উহা মহাচীন নামে আখ্যাত হইয়াছিল।

হিমালয়ের অপর পারে তিব্বত মঙ্গোলিয়া প্রভৃতি লইয়া চীন রাজ্যের প্রসার অতি অধিক; দেশটি আয়তনে ইউরোপ অপেক্ষা রুহৎ এবং ইউরোপ অপেক্ষা এদেশের লোক সংখ্যা অনেক অধিক। এদেশের লোকেরা শ্বরণাতীত প্রাচীন কালে বাবিলত্ত্বের আকাদ্দিগের সভ্যতা লইয়া সভ্য হইয়াছিল বলিয়া কোন কোন পণ্ডিত অন্থুমান করিয়া খাকেন, কিন্তু সে অন্থুমানের কোন দৃঢ় ভিত্তি পাওয়া যায় নাই। চীন দেশের প্রবাদেতিহাসে দেশের প্রাচীনতা সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়া থাকে, সে প্রাচীনতার তুলনায় মিশর এবং বাবিলনের সভ্যতা অপেক্ষাকৃত আধুনিক হইয়া পড়ে। যাহা প্রবাদ মাত্র, তাহার উপর পূর্ণ আস্থাস্থান করা চলে না; তবে খৃষ্টান্দের ২০০০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে যাহাদের খাঁটি ইতিহাস পাওয়া যায়, তাহাদের প্রাচীনতা, বাবিলনের প্রাচীনতা অপেক্ষা অল্পবয়য় বলিতে সাহস হয় না। সকল "আদি"ই যথন অন্ধকার-সমাচ্ছন্ন তথন চীন দেশে আদি য়ুগের অন্ধকার উদ্ভিন্ন হইল না বলিয়া ছঃখ নাই; এখনও ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা, চীন দেশের মথার্থ বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই বলিয়া, এদেশের স্বর্গন্ধত ইতিহাসের সহিতও আমাদের পরিচয় হইতেছে না। এইটি মথার্থ ছঃখের কথা।

চীনদেশীয় সভ্যতার একটি বিশেষ প্রকৃতি এই যে দেশের লোকেরা প্রাচীনকালে কদাপি যুদ্ধ করিয়া দেশ জয় করে নাই; ধীরে ধীরে প্রতিবেশীদিগকে আপনাদের রাজ্যের স্থশাসন এবং শান্তির দৃষ্টান্তে মুগ্দ করিয়া আপনাদের দেশভুক্ত করিয়া লইয়াছিল, এবং যথাসন্তব একজাতীয়ত্ব স্থাপন করিয়াছিল। এই প্রথাতেই পীত নদী হইতেই আরম্ভ করিয়া হুয়াংহো এবং ইয়াং স্থকিয়াং পর্যন্ত ভূভাগ বহু প্রাচীনকালে এক দেশরপে গড়িয়া উঠিয়াছিল। অন্ত দেশের লোকেরা দস্তার্ত্তির অন্থসরণে বা রাষ্ট্র-জয়-কামনায় যাহাতে এই বিস্তৃত সাম্রাজ্যে প্রবেশ করিতে না পারে, তাহার জন্ত কোন প্রকার স্থায়ী সামরিক উদ্বোগ হয় নাই; জনস্রোত বা দম্যুম্বোত রোধ করিবার জন্ত সমগ্র রাজ্য ব্যাপিয়া যে প্রাচীর-বেষ্টন রচিত হুইয়াছিল তাহা উচ্চতায়, বিস্তারে এবং দৈর্ঘ্যে এত বড়, যে একালের অতি সভ্য জাতীয় লোকেরাও উহা দেখিয়া বিশ্বিত হুইয়া থাকেন। বিনা যুদ্ধে দেশের প্রসার বাড়াইয়া এবং সম্পূর্ণরূপে

অন্তদেশ এবং জাতির লোকের সহিত কিছুমাত্র পরিচিত না হইয়া, যাহারা শ্বরণাতীতকাল হইতে খৃঃ পৃঃ ৪র্থ শতাব্দী পর্যান্ত খাঁটি স্বদেশী সভ্যতায় বাড়িয়া উঠিয়াছিল এবং পরবর্ত্তী মুগেও বৌদ্ধ ধর্ম্বের প্রভাবে আদিয়া,
যাহারা ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্ত কোন দেশের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করে নাই,
তাহাদের সভ্যতার প্রকৃতি বিশেষভাবে নৃতন হইবারই কথা।

একেত ইহাদের সভ্যতার প্রকৃতি নৃতন বলিয়া সহসা বিদেশীয়ের চীনের রীতি-নীতির মর্ম-গ্রহণ করিতে পারে না, তাহার উপর আবার ইহাদের সাহিত্য আয়ত্ত করা কঠোর হইতেও কঠোরতর ব্যাপার। অন্ততঃ দেশের ৪০০০ হাজার বৎসরের যে সাহিত্য এবং ইতিহাস চীনভাষায় লিখিত আছে, তাহা পড়িবার উদেযাগ করিতে হুইলে ৫০০০০ হাজার অক্ষর আয়ত্ত করিতে হয়। ইহাদের প্রতি অক্ষরকে নাকি এক একটি শব্দ বলিলেও চলে। সাধারণতঃ ৪০০০ হাজার অক্ষর শিথিয়া লইতে পারিলেই ব্যবহারিক কার্য্যাদি মোটামুটি চালাইতে পারা যায়। আর্য্য-লিপিতে বাম হইতে ডাহিনে লিখিয়া যাইবার নিয়ম এবং সেমেটিক-লিপিতে ডাহিন হইতে বাঁয়ে লিখিয়া যাওয়াই বীতি। চীন দেশে উৰ্দ্ধ হইতে নিম্নে অক্ষর লিখিয়া যাইতে হয় এবং এক ছত্ত্ৰের পর অন্য ছত্র ডাইন হইতে বাঁয়ের দিকে লিথিবার রীতি। লিথিবার প্রথা এবং অক্ষরের প্রতিক্বতি দেখিয়া মনে হয় যে ৪।৫ হাজার বৎসর পূর্বের অন্ত কোন জাতির অক্ষর ধার না করিয়াই চীনবাদীরা লিপি-কৌশন উদ্ভাবন করিয়াছিল; উদ্ভাবনী-শক্তিতে যে ইহারা অত্যন্ত বড়, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। গ্রন্থাদি ছাপিবার জন্ম চীনেরা যে যুগে মুদ্রা-যন্ত্রের আবিষ্কার করিয়াছিলেন, সে যুগে একালের অনেক সভ্য জাতি লিখিতেও শিথে নাই। বন্দুক এবং বারুদের স্বষ্টি ইহাদের প্রথম; কিন্তু সামরিক উদেয়াগ নাই বলিয়া, উহার কোন উন্নতি সাধন হয় নাই।

যাহারা অন্তের সংস্পর্শে আসে নাই, আপনাদের চিন্তা এবং কর্ম লইয়াই বাড়িয়া উঠিয়াছে, প্রয়োজনের সমস্ত সামগ্রীই যাহারা অপর্যাপ্ত পরিমাণে আপনাদের দেশে পাইয়াছে, বিপুল মুদ্ধের আয়োজনে যাহাদের দেশে রাষ্ট্রবিপ্লবের পর রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটে নাই, তাছারা যে উন্নতির নামে নৃতন পরিবর্ত্তনের বিরোধী হইবে এবং রক্ষণশীল হইয়া প্রাচীনতা-কেই অক্ষুণ্ণ রাখিতে যাইবে তাহা অত্যন্ত স্বাভাবিক। চীনদেশের বর্তুমান সময়ের সমাজে স্মরণাতীত যুগের রীতি নীতি যেমন রক্ষিত আছে এমন আর কুত্রাপি নাই। কাজেই একবার উহাদিগকে চিনিয়া ও বুঝিয়া লইতে পারিলেই অতি প্রাচীন এবং আধুনিক যুগের সভ্যতার কথা স্বস্পষ্ট হইতে পারে। এই চীনজাতির পরিবর্ত্তন-সহনীয়তা এত অল্প, যে খৃঃ পৃঃ ষষ্ঠশতান্দীতে যথন কন্ফিউসস্ সর্কবিধ স্থনীতির প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশটিকে তাৎকালিক বিলাসজনিত হীনতা এবং অন্তবিধ নীচত্ব এবং পশুত্ব হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন, তথন তাঁহাকে পদে পদে পূর্বকালের ইতিহাস এবং ঐতিহ্য দেখাইয়া আপনার মত প্রচার করিতে হইয়াছিল। কন্ফিউসস্-প্রচারিত নীতি-সমুচ্চয়ের সহিত বুদ্ধদেব-প্রচারিত ধর্মের বিরোধ দেখা যায় নাই বলিয়াই হয়ত বা বৌদ্ধর্ম চীনদেশে প্রবেশ করিতে পারিয়াছিল। যদিও চীনের প্রচলিত রীতি-নীতি এবং বিশ্বাদের ভিত্তিতেই বৌদ্ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত অথবা পরি-বর্ত্তিত আকারে গৃহীত, তথাপি কি কারণে ভারতের মহাপুরুষ এবং তাঁহার শিষ্যগণ চীনদেশে পূজিত এবং সম্মানিত হইতে পারিয়াছিলেন, তাহা এখনও তুর্ব্বোধ্য রহিয়াছে।

যে বিশিষ্ট মতবাদের উপর চীনদেশের ধর্ম এবং সমাজ প্রতিষ্ঠিত তাহার একটু উল্লেখ করিতেছি; কারণ ঐটুকু ছাড়িয়া দিলে চীনের সভ্যতার কোন কথাই ব্ঝিতে পারা যাইবে না। এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের

উপাদান কদাচ একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ে স্বষ্ট হইয়াছিল, একথা চীনেরা অন্ততঃ ৪০০০ বৎসরের মধ্যে কখনও স্বীকার করে নাই। কিছু-না হইতে কিছুর উৎপত্তি, কল্পনার অতীত ভ্রাস্ত বিশ্বাস বলিয়া উপহসিত হয়; অনস্ত বন্ধাণ্ডের উণাদান চিরদিনই রহিয়াছে এবং পরিবর্ত্তিত হইয়া চলিতেছে, ইহাই তাঁহাদের বিশ্বাস। ৪০০০ হাজার বৎসর পূর্ব্বের বিবরণ হইতে পাওয়া গিয়াছে যে, এখনকার মত দেকালেও দেশের লোকে বিশ্বাস করিত যে ব্রহ্মাণ্ডের উপকরণরাশির মধ্যে তুইটি ভাব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে যা,—একটি সৃষ্ম পুরুষশক্তি এবং আর একটি অক্ষম জড়তাযুক্ত প্রকৃতি। এই পুরুষ-প্রকৃতি-মিশ্রণেই বিশ্ব উদ্ভূত হইতেছে। কপিলের সাংখ্যমত খাঁটি আর্য্যের জিনিষ নহে বলিয়া বৈদিক ঐতিহ্য হইতে ধরিয়া লইতে হয়। যে প্রভাবে কপিলের মতের জন্ম, তাহার দহিত চীনের সম্পর্ক আছে কিনা কে বলিতে পারে? সর্বব উপাদানের বীজম্বরূপ যে তা বা থিকা নাম পাওয়া যায় এবং থাঁহার নামে তিয়ান্দান্ পর্বত নামান্ধিত, সেই তা ঠিক ঈশ্বর নহেন; কতকটা নিগুণ ব্রহ্মের মত মনে হয়।

যাহা অজ্ঞেয়, অদৃষ্ঠ এবং কল্পনাতীত তাহা লইয়া চীনদেশের লোকেরা মাথা ঘামায না; এইজন্ম যাহা কিছু মান্থ্যের প্রয়োজনে লাগিতে পারে, তাহারই তত্ব লইয়া চীনদেশের লোকেরা চিরকাল ব্যন্ত। আকাশের জ্যোতিঙ্বপুঞ্জ, মান্থ্যের ভাগ্যকে নিয়মিত করে মনে করিয়া গ্রহ-নক্ষত্রাদির আলোচনা হইয়াছে, গ্রহণ-গণনা হইয়াছে এবং মোটাম্টি জ্যোতিষ-শান্ত্র বেশ পৃষ্টিলাভ করিয়াছে। গৃহের উপাদানের জন্ম এবং ঔষধের জন্ম ভৃতত্ত্ব এবং উদ্ভিদ্বিলা স্যত্বে আলোচিত হইয়াছে. এবং খৃষ্টপূর্ব্ব ২০০০ সংবৎসরেও বহুবিধ বিজ্ঞান-চর্চার আভাস পাওয়া য়য়। বিজ্ঞানের খাতিরেই বিজ্ঞানের অনুশন্ধান হয় নাই বলিয়া এবং প্রয়োজনের

জিনিস একবার পাইলেই তৃপ্তিলাভ হইয়াছে বলিয়া, কোন দিকের অম্প্রদানই অধিকদ্র পর্যান্ত যায় নাই। ব্যবহারের পদার্থ প্রস্তুত করিতে, ঘর বাড়ী গড়িতে, নানাবিধ অলম্বার নির্মাণ করিতে, ইহারা এত দক্ষতা দেখাইয়া থাকে, যে শিল্প-চাতুরীতে কোন জাতির লোক ইহাদিগকে আঁটিয়া উঠিতে পারে না। বঙ্গদেশেও আমরা চীনে মিদ্রির দক্ষতার পরিচয় পাইয়া থাকি।

প্রাচীনকালে দেশে কোন সামরিক উত্যোগ হয় নাই বলিয়া বীরত্বের কাহিনী লইয়া কোন সাহিত্য রচিত হয় নাই; কাজেই আমরা যাহাকে মহাকাব্য বলি, চীন-সাহিত্যে তাহার জন্ম হয় নাই। চিন্তা এবং ভাব অতীন্দ্রিয়ের রাজ্যের দিকে প্রসারিত হয় নাই বলিয়া, ভাব-প্রধান আদর্শ-কাব্য রচিত হয় নাই,—আদর্শ গড়িতে গিয়া কেহ কথনও সৌন্দর্য্য-স্কৃত্বির প্রয়াস পায় নাই। ক্ষণিক চিন্তবিনোদনের জন্ম যে গল্প বা কবিতা রচিত হইয়াছে বা হয়, তাহা ভৃপ্তিকর নহে বলিয়া শুনিতে পাই। খাটি লোক-ব্যবহারের কথা লইয়া হাসি-তামাসা এবং কৌতুকনাট্য রচিত হইয়া থাকে, এবং উহার অভিনয়ই যথেষ্ট আনন্দপ্রদ বিবেচিত হয়। যাহা হউক চীন-সাহিত্য এথনও স্থপঠিত নহে বলিয়া অধিক মস্তব্য লেখা উচিত নহে।

ব্রহ্মাণ্ড-বিকাশের মৃলে পুরুষ-প্রকৃতির অচ্ছেদ্য যোগ আছে বলিয়া, পারিবারিক বন্ধনের জন্ম বিবাহান্ত্র্ষ্ঠান অতি পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হয়; এবং সাধারণ নিয়মে সকল পুরুষ-নারীকেই বিবাহ-বন্ধনে বন্ধ হইতে হয়। বৌদ্ধর্মের প্রভাবে চিরকুমার সন্মাসীর স্থাষ্ট ইইয়াছে সত্য, কিন্তু বিবাহ মান্থবেদ্ধ মুক্তির বাধা বলিয়া কল্পিত হয় নাই। বহু বিবাহ বিষয়ে নিষেধ-বিধি না থাকিলেও গুরুতর বিশেষ কারণ না থাকিলে, কোন পুরুষ একাধিক পত্নী গ্রহণ করেন না। গৃহকর্মের

প্রয়োজনের জন্ম বিবাহিতা এবং অবিবাহিতা রমণীরা গৃহের বাহিরে নানা-স্থানে যাতায়াত করিতে পারেন, কিন্তু গৃহপ্রাঙ্গনই রমণীদিগের ন্যায়্য বিচরণ-ক্ষেত্র। ঠিক অবরোধ প্রথাটি না থাকিলেও কোন রমণী অপরিচিত পুরুষের সহিত কথা কহিতে পারেন না এবং পুরুষ-রমণী একসঙ্গে মিলিয়া কোন প্রকার সামাজিকতা করিতে পারেন না। ইউরোপীয়দিগের বিচারে চীন-রমণীরা সন্তান-পালনাদির ভারে অত্যন্ত পীড়িতা। সম্মানিত বংশে রমণীদিগকে কঠিন জুতা পরিয়া পা ছোট করিতে হয় বলিয়া, ইহারা ক্রত যাতায়াতে বিশেষ অপটু; রমণীদিগের এই অক্ষমতা-নিবন্ধন মন্থরগতি মনোহারিণী বলিয়া।বিবেচিত হয়।

ধর্মতত্ত্বের মূল বিশ্বাদের কথা বলিয়াছি। দেশের মন্দিরে মন্দিরে অনেক দেবতা দেথিয়া মনে হইতে পারে যে, ঐ দেবতাবর্গ মোক্ষধর্মনাধনার জন্য প্রতিষ্ঠিত; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। ভূত-পিশাচাদিতে এদেশের লোকের বিশ্বাদ অত্যন্ত প্রবল; এবং উহাদের উৎপাত নিবারণ করিবার জন্য অনেক তন্ত্র, মন্ত্র এবং মন্দিরের স্পষ্টি ইইয়াছে। মন্ত্রপৃত করিয়া বিবিধ বর্ণের পতাকা উড়াইলে, ভূতের উৎপাত থাকে না মনে করিয়া ইহারা অনেক স্থলেই অনেক গুলি পতাকা তুলিয়া দেয়। দার্জিলিং অঞ্চলের ভূটিয়াদিগের মধ্যেও আমরা এই রীতি দেখিতে পাই।

রাজবংশের লোকেরা, আদি দেব তা বা থিয় হইতে উৎপন্ন মনে করিয়া দেশের লোকেরা রাজা বা সমাটকে সেদিন পর্যান্ত দেবতার মত পূজা করিয়া আসিতেছিল। এক রাজার অন্বজ্ঞাই দেশ-শাসনে মান্ত এবং প্রতিপাল্য হইয়া আসিতেছিল এবং রাজা বা সমাটেরা দেবসন্তান বলিয়া সাধারণ লোকের চক্ষুর সমক্ষে উপস্থিত হইতেন না। রাজকর্মচারীরা ক্রাথা আইনে বিচার কার্যাদি চালাইতে বাধ্য ছিলেন, কিন্তু সমাটেরা

আপনাদের ইচ্ছা মতই দণ্ড-বিধানাদি করিতেন। অল্পদিন পূর্ব্বের রাষ্ট্র-বিপ্লবে প্রাচীন শাসন-নীতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এবং এই বিংশ শতাব্দী হইতে চীনদেশে নব্যুগ-প্রতিষ্ঠার স্থ্রপাত হইয়াছে। প্রজাবৃন্দ, সমাট-দিগের সম্পূর্ণ অধীনস্থ দাস মাত্র; এই ভাবটি সর্বাদা স্বীকার করিয়া স্মরণ রাখিবার জন্ম সকলকেই দীর্ঘবেণী রাখিতে হইত; রাষ্ট্রবিপ্লবের পর এই দাসত্বের চিহুরূপ বেণী ছেদন করিয়া সকলেই আপনাদের ব্যক্তিনিষ্ঠ স্থাধীনতা ঘোষণা করিতেছে।

## আর্য্য সভ্যতার প্রাচীনতা

প্রাচীনতম বেদমন্ত্রে যে সভ্যতা কথঞ্চিৎ অভিব্যক্ত মাত্র, কতদিনে এবং কি প্রকারে ভারতবর্ষে উহার বিকাশ হইয়াছিল, তাহা এখনও পর্য্যস্ত জানিতে পারা যায় নাই। একসময়ে কয়েকজন ইউরোপীয় পণ্ডিত সাহন করিয়া লিখিয়াছিলেন যে. ভারতবর্ষে রচিত প্রাচীনতম বেদমন্তগুলি পৃষ্ট পূর্ব্ব ১৫০০ হইতে ১০০০ সংবৎসরের মধ্যে রচিত হইয়াছিল। কিন্তু বৈদিক ভাষা এবং ধর্ম সম্বন্ধে কয়েকটি নূতন তথ্যের আবিষ্ণারের পর হইতে কেহ আর প্রাচীন বেদমন্ত্রগুলিকে অত অল্পবয়স্ক মনে করেন না। ডাক্তার ব্লুমফিল্ড নূতন আবিষ্কারগুলির প্রতি লক্ষ্য করিয়া ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে লিখিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষের বৈদিক সভ্যতাকে খৃষ্ট পূর্ব্ব ২০০০ সংবংসরে পিছাইয়া লইলেও স্থদক্ষতভাবে সময় নির্দ্দেশ করা হয় না। পণ্ডিভটি অনেক আলোচনার পর কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া লিখিয়াছিলেন যে, বৈদিক সভ্যতা যে কত প্রাচীন. তাহা এখনও জানা যায় নাই বলিলেই ভাল হয়। ঐ কথাটি ডাক্তার ব্লুমফিল্ড যে ভাবে তাঁহার "বৈদিক ধর্ম" গ্রন্থে লিথিয়াছেন, ভাহা পাদটীকায় উদ্ধৃত করিলাম।

এতদিনের গবেষণায়ও কিছু জানিতে পারা গেল না, ইহা লজ্জার কথা বটে; কিন্তু গোঁজামিল দিয়া একটা সিদ্ধান্ত খাড়া করা অপেক্ষা সত্যকথা স্বীকার করায় অধিক মাহাত্ম্য আছে।

It is truly humiliating to students of ancient India to have to answer the inevitable question as to the age of the Veda with a meek "We don't know."

বাঁহারা কেবলমাত্র ভাষাতত্ত্বিদ্ পণ্ডিত, কদাচ তাঁহাদের দারা প্রাচীন যুগের সভ্যতার বয়স নিরূপিত হইতে পারিবে না। ভাষাতত্ত্ব- বিদ্দিগের অন্নসন্ধানের ফল সংগ্রহ করিয়া যখন মানবতত্ত্বিদ্ পণ্ডিতেরা (anthropologists) এ ক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছেন, তখনই শুভ ফল ফলিয়াছে। মানবতত্ত্বিদেরা যত্নপূর্বক ভূ-স্তর পরীক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়াই মিসরের ঐতিহাসিক সভ্যতা ১০,০০০ বৎসরের কম প্রাচীন নয় বলিয়া জানিতে পারা গিয়াছে।

আমাদের তুর্ভাগ্য যে এখনও পর্যান্ত ভারতবর্যে ভাল করিয়া ভূ-স্তর পরীক্ষার কার্য্য আরম্ভ হয় নাই। ১০,০০০ বংসরের পূর্ব্ব হইতে প্রাচীন দিকে ৭০,০০০ বংসর পর্যান্ত যে ভারতবর্ষে মানবলীলা অভিনীত হইয়া-ছিল, সে সম্বন্ধে কিছু কিছু প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে। প্রাচীন প্রস্তর-ষুগ (Palæolithic age ) হইতে নব-প্রস্তরযুগ (Neolithic age) এবং লোহযুগ (Iron age ) পর্যান্ত সময়ের যে সকল নিদর্শন অল্পমাত্র সংগৃহীত হইয়াছে, এথনও পর্যান্ত সেগুলি লইয়া কোন পণ্ডিত তীক্ষ্ব বিচারে প্রবৃত্ত হয়েন নাই। ভারত গবর্ণমেন্ট কর্ত্তক প্রকাশিত Indian Empire নামক গ্রন্থের দিতীয় ভাগে লিখিত হইয়াছে যে, খাঁহারা প্রজ-তত্ত্বকার্য্যে ব্যাপুত, তাঁহারা ঐতিহাসিক যুগের নিদর্শনগুলির বিচার করিতেই ব্যস্ত আছেন: প্রাচীনতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার তাঁহাদের সময় নাই। গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে নিযুক্ত উপযুক্ত সমালোচক না হইলে একার্য্য কদাচ স্থমম্পন্ন হইবে ন।। আমরাও সত্যের অন্ধরোধে লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া একথা বলিতে বাধ্য যে, যে বিদ্যা থাকিলে ঐ তত্ত্ব সমালোচনা করিতে পারা যায়, সে বিছা আমাদের দেশের লোকের মধ্যে বিশেষ আছে কি না, সন্দেহ।

বছ প্রাচীন যুগের নরকল্বাল প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়া Rhys, Bedder,

Keane প্রভৃতি পণ্ডিতের। দিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ইউরোপের অধিনাদীরা কোন আর্য্যজাতির বংশধর নহেন। স্থপ্রাচীন প্রস্তর্যুগে ইউবোপে যাহার। বাস করিত, তাহারা নবপ্রস্তর্যুগে এসিয়া হইতে আগত জাতিসমূহের সহিত মিলিত হইয়া ঐতিহাসিক যুগের পূর্বেই যে সকল ন্তন জাতির স্পষ্ট করিয়াছিল, একালের ইউরোপীয়ের। সম্পূর্ণরূপে তাহাদেরই বংশধর। যে সকল জাতির মধ্যে আর্য্যভাষা প্রচলিত হইয়াছিল তাহারা কথনও মূলত: আর্য্যজাতি ছিল না; আর্য্য সভ্যতা তাহাদের 'ধার-করা' জিনিষ মাত্র। ভাষার একতা হইতে যে জাতির একতা প্রমাণিত হয় না, একথা বিশেষ করিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। আর্য্যদিগের প্রভাবে ভারতবর্ষের অনেক জাতিই আর্য্য ভাষায় কথা কহে; ভাষার একতা দেখিয়া কেহ ভবিশ্বতে ঐ সকল জাতির লোক-দিগকে আর্য্যংশীয় বলিয়া মনে করিলে বিশেষ ভ্রমে প্রিবেন।

ইউরোপে যে তথ্য স্থত্বে আবিষ্কৃত হইরাছে এবং হইতেছে ভারতবর্ষে তাহার বিচার পর্যান্ত আরদ্ধ হয় নাই। একে ত ভূ-ন্তর খননের কার্য্য কিছুমাত্র হয় নাই বলিলেই চলে, তাহার উপর আবার যতটুকু কিছু হইয়াছে, তাহা লইয়াও কোন অনুসন্ধান ও বিচার আরদ্ধ হয় নাই। মির্জাপুর সহরের অনতিদ্রে নবপ্রস্তরযুগের মান্ত্যের যে পূর্ণ কন্ধালটি পাওয়া গিয়াছিল, ছঃথের বিষয় যে এখনও পর্যান্ত তাহার উপযুক্ত পরীক্ষাদি হইল না। অনুসন্ধানের অভাবে এ কথা স্থির হইতে পারিল না যে, যাঁহারা ভারতে আর্য্য সভ্যতা বিস্তার করিয়াছিলেন, তাঁহারা এই ভারতবর্ষেরই প্রাচীনতম যুগের বংশধর, কি নহেন ? ভারতবর্ষের আর্য্যেরা অন্ত কোন দেশ হইতে আদিয়াছিলেন বলিয়া যে কথা আছে, তাহা ত মোক্ষমূলর প্রভৃতি ভাষাতত্ববিদ্গণের একটা মন-গড়া মতুবাদ হইতে উৎপন্ধ। ভাষাতত্ববিদ্দিগের এই জাতিতত্বকথা এখন

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত-সমাজে উপহসিত মাত্র। যাহা হউক, আর্য্যজাতীয়-দিগের উৎপত্তি মূলতঃ ভারতবর্ষে কি না, একথা যখন মানবতত্ত্ববিদ্-, দিগের দ্বারা স্থবিচারিত হয় নাই, তখন এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে এ বিষয়ে বেশি কথা না বলাই ভাল।

একটি কথা কিন্তু পাঠকদিগকে বিশেষভাবে শ্বরণ রাখিতে বলিতেছি।
শ্রীযুক্ত মেক্ডোনেল প্রভৃতি পণ্ডিতেরা স্থবিবেচনার দঙ্গে লিখিয়াছেন যে,
সমগ্র বৈদিক মন্ত্র পাঠ করিলে একথা কদাপি বুঝিতে পারা যায় না যে,
বেদমন্ত্রের দ্রন্থা বা প্রপ্তারা ভারতবর্ধের বাহিরের অন্ত কোন স্থানের বিষয়
কিছুমাত্র জানিতেন। প্রাচীন জাতির মধ্যে এই একটি জিনিষ স্থাভাবিক
দেখিতে পাওয়া যায় যে, অন্ত কোন দেশ হইতে কিছু আসিলে বা তদ্রূপ
অন্ত কোন বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটিলে সর্ব্বদাই সে সকল কথা
জাতির ঐতিহে রক্ষিত হয়। ভারতের আর্য্যেরা অন্ত দেশ হইতে আসিয়া
ছিলেন, একথা বৈদিক কোন মন্ত্রে দ্রভাবেও ঐতিহ্ (tradition) রূপে
রক্ষিত হয় নাই। আমেরিকার স্থ্রাসিদ্ধ হপ্কিন্স যে মন্তব্যটি লিখিয়াছেন,
তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না; তিনি লিখিয়াছেন যে, বেদমন্ত্রগুলির সম্বন্ধে ভৌগোলিক বিচার করিতে গেলে দেখিতে পাওয়া
যায় যে, অধিকাংশ মন্ত্রই পঞ্জাব হইতে বহুদ্র পূর্বপ্রদেশে রচিত
হইয়াছিল।

ভারতবর্ষীয় আর্য্যদিগের প্রভাব যে ভারতের বাহিরে অম্বত্র বহু দূর পর্যান্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, একথা এখন কয়েকটি নৃতন তথ্য আবি-স্থারের পর প্রমাণিত হইয়াছে। একটি একটি করিয়া পাঠকদিগকে তাহা বলিতেছি:—-

(১) বাবিলোনিয়ার ঐতিহাসিক যুগ যে ন্যূনকল্পে খৃষ্ট পূর্ব্ব ৫০০০ বৎসর পূর্বের আরব্ধ হইয়াছিল, তাহা স্থানিশ্চিত; কেন না সেই সময়

কার রাজাদিগের নাম পর্যান্ত জানিতে পারা গিয়াছে। ঐ সভ্যতার অভাদয়ের বহুকাল পূর্বের যে স্থমেরিয়ান সভ্যতা ঐ দেশে বিকসিত হইয়াছিল, একথাও স্বযুক্তি দারা অনুমিত হইয়াছে। তাহা হইলে দেখা গেল যে এখন হইতে প্রায় ৮০০০ বংসর পূর্ব্বে বাবিলোনিয়াতে ঐতিহাসিক যুগ আরম্ভ হইয়াছিল। যে প্রাচীনতম স্থমেরিয়ান জাতির ভিত্তিতে বাবিংলানে কেন্ধি ( Kengi ) সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত, তাহারা জাতিতে আর্য্য না হইলেও আর্যাদিগের ভাষা লাভ করিয়াছিল বলিয়া ডাক্তার এড্ওয়ার্ড হিঙ্কদ্ ১৮৪৮ খু ষ্টাব্দে তুইটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন \*। পণ্ডিতটির সিদ্ধান্ত তথন উপহদিত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি যে সকল কথা প্রাচীন ভাষার ideograph বা চিত্রবং লিপি পাঠ করিয়া স্থির করিয়াছিলেন তাহ। সকলেই যথায়থ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এই ভাষায় কর্ত্ত-কারকে 'দ্' (বিদর্গের রূপ মাত্র) এবং কর্মকারকে 'ন্' ব্যবহৃত হইত। হিঙ্কদ সাহেবের সিদ্ধান্ত ভুল হইতে পারে; কিন্তু একথা নিভূলি যে, খুষ্ট পূর্ব্ব ১৮০০ সংবংদরে যে কাশ জাতি বাবিলোনে 'হামুরবি'র বংশধরদিগকে উচ্ছেদ করিয়া রাজ্যস্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহারা জাতিতে অনার্য্য হইলেও আর্য্য সভ্যতা দারা নব শক্তি লাভ করিয়া-ছিলেন। এই কাশদিগের দেববর্গে 'স্থরিয়ন' ঠিক সুর্য্য অর্থে পাওয়া যায়। বানান এবং উচ্চারণ সম্পূর্ণরূপে 'স্র্য্যঃ' শব্দের অন্থরূপ। ইরাণ-দেশীয়ের৷ তাহাদের ভাষায় আর্য্য-ভাষাকে যে প্রকার প্রাদেশিক বিক্বতিতে লইয়াছিল, এথানে দেই প্রাদেশিক বিকৃতি নাই। কাশেরা যে वावित्नात्नत वरू मृत शृर्व প्राप्त रहेरा आंत्रिया तम अय कतियाहिन, একথা বাবিলোনের ইতিহাসে স্বস্পষ্ট রহিয়া গ্রিয়াছে। ভারতের পশ্চিম প্রান্তে যাহারা পূর্বের বাদ করিত, তাহারা যে ভারত হইতে বিস্তৃত

<sup>\* (</sup>J. R. A. S. IX. PP. 387-449.)

আর্ঘ্য সভ্যতা লাভ করে নাই, একথা বলিতে যাওয়া ত্রংসাহসের কর্ম। যাহারা রাজ্যলোভে পার্ব্বত্য প্রদেশ ভাঙ্গিয়া বাবিলোনে অধিকার বিস্তার করিতে গিয়াছিল, তাহারা স্থবিধা থাকিলেই কি প্রথমেই নিকটবর্ত্তী উর্ব্বর ভারতরাজ্যে প্রবেশ করিত না ? ভারতবর্ষে তথন প্রবল জাতির বাস ছিল বলিয়াই ঐ স্থবিধা ঘটে নাই বলিতে হইবে। স্থপ্রসিদ্ধ Sayce সাহেব লিথিয়াছেন যে, অতি প্রাচীন আসীরিয় চিত্র-লিপিতে 'স্ব্যু'কে 'মিত্র' নামে পাওয়া যায়। এই জাতিরও নাম মূলতঃ তাহাদের দেবতা 'অস্বর' হইতে। 'অস্বর' শব্দটি দেবতা অর্থে খাঁটি বৈদিক; ইরাণীয় ভাষা হইতে উহার উৎপত্তি হইলে 'অস্বর' স্থলে 'অহুর' হইত।

এক দিন হিন্ধপের কথা লোকে তুচ্ছ করিয়াছিল; কিন্তু এখন Hommel এবং Delitzsch আবিন্ধার করিয়াছেন যে, প্রাচীন স্থমেরিয়ান ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বাবিলোনিয়ান জাতির ভাষায় ১০০ এমন শব্দ পাওয়া যায়, যাহাদের ধাতু আর্য্য শব্দ হইতে উৎপন্ন। Hommel অনেকগুলি খাঁটি আর্য্য শব্দ বাহির করিয়াছেন, এগুলি বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিবার জিনিস।

(২) মিদর দেশের 'তেল্-এল্-অমর্ণ' নামক স্থানে যে লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে, অন্ততঃ পক্ষে খৃষ্ট পূর্ব্ব ১৬০০ সংবৎসরে এসিয়া মাইনরের 'মিতানি' নামক স্থানে যে রাজারা রাজত্ব করিতেন, তাঁহাদের নামকরণ বৈদিক ভাষায় হইত; এবং তাঁহারা বৈদিক দেবতা পূজা করিতেন। ইহাঁদের নামের বর্ণবিক্যাদে ইরাণীয় প্রাদেশিকতা নাই; কাজেই এই জাতি সাক্ষাৎসম্বন্ধে ভারতের আর্য্য সভ্যতা লাভকরিয়াছিল। মিতানির রাজা অর্ত্ততম, অর্ত্ত্ব্-বর প্রভৃতি মিদর রাজবংশের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন; এবং মিতানির রাজকুমারীদিগের প্রভাবেই মিদরের রাজপরিবারে উন্নত দেববাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। \*

<sup>\* (</sup>Roger's History of Babylonia Vol. I. P. 110)

'তেল্-এল্-অমর্ণ'-এর আবিষ্কারের কিছুদিন পরে Cappadocia প্রদেশে Boghaz Kyoi নামক স্থানে প্রীযুক্ত Winckler যে লিপি আবিষ্ণার করিয়াছেন, তাহা লইয়া পণ্ডিত-সমাজে অনেক তর্ক-বিতর্ক হইয়া গিয়াছে। ঐ লিপিতে যেরূপ বর্ণ-বিত্যাদে মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র এবং নাসত্য বা অশ্বিনী-কুমারদ্বয় লিপিবদ্ধ হইয়াছেন, তাহাতে স্থস্পষ্ট দেখিতে পাওয়। যায় যে, মিতানিতে সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় বৈদিক ধর্ম ঠিক ভারতীয় ভাষায় প্রচারিত হইয়াছিল। 'র'ফলার পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া হ্রস্বকে দীর্ঘ করিয়া পডিবার নিয়মে ঐ লিপিতে 'মিত্র' কথাটি মি + ই + ত্র রূপে লিখিত আছে। বেদের মন্ত্রে যেমন মিত্র এবং বরুণ একসঙ্গে শক্ত. এখানেও ঠিক তাহাই আছে। 'ইন্দ্র' নামটি ইন + দ + র রূপে লিখিত আছে। বৈদিক যে মন্ত্র অতি প্রাচীন, তাহার ছন্দ বিচার করিয়া **८** एनथिएनरे भारेरकता वृक्षित्व भातिरवन एय, প্রাচীন বৈদিকযুগে 'ইन्क' ইন + দ + র রূপে উচ্চারিত হইত। ইউরোপে এই লিপিটি লইয়া যত বাদ্বিচার হইয়াছে, তাহাতে ইন্দ্রের এই বর্ণ বিস্থাদ যে ভারতের প্রাচীন ভাষার অন্তরূপ, সে কথা কেহ দেখাইয়া দেন নাই; কাজেই আসরা'এই নূতন কথাটি প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা উপস্থাপিত করিতেছি। বৈদিক যুগে যে অর্ব্রাচীন যুগের জটিল সন্ধির নিয়ম ছিল না, এবং সেরূপ সন্ধি করিলে যে মন্ত্রগুলিতে ছন্দের পতন হয়, সে কথা বিশেষভাবে এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বলা চলে না। এখানেও তাহার একটি উদাহরণ পাওয়া যাইবে। পদপাঠ অনুসারে ১ম মণ্ডলের ১৬৭ স্কের ১০ম ঋক্টি লিখিলেও ছন্দের অনুসারে প্রাপ্য ১১টি অক্ষর পাই না। পদপাঠে আছে —"বয়ং অত ইক্রন্ত প্রয়িষ্ঠাং"। কোন কোন স্থলে 'প্রয়িষ্ঠা' স্থাল 'প্রেষ্ঠা'ই বহিয়াছে। সেখানে একেবারে তুইটি syllable বা অক্ষর কমিয়া যায়। ই.ভি. আন ল্ডের ছন্দের অনুযায়ী বৈদিক পাঠ অবলম্বন করিলে কুত্রাপি ছন্দের

গোল হয় না; এবং 'ইন্দ্র' স্থলে, কেবল এথানে নয়, অতি প্রাচীন মস্ত্রে সর্ব্বত্রই 'ইন্দর' পাওয়া যায়, যথা—

"বয়ং অন্ন ইন্দরস্থ প্রয়িষ্ঠাঃ" \* ইন্দ্র, ভারতের আর্য্যদিগের অতি প্রাচীন দেবতা। বেদে তাঁহার নাম "প্রত্ন" (৩য় মণ্ডল, ৪২,৯) এবং তিনি "প্রাচীপতি"; অথচ ভারতবর্ষের আর্য্যদিগের এই প্রাচীনতম দেবতা इंत्रागीनिरगत तनवर्रा स्नान भान नारे। रेख-मम्रस्म य कथा. 'নাসতা'দ্বয় সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে। 'নাসত্য' শব্দ ইরাণী প্রাদেশিক ভাষায় 'নাহত্য' হইয়া গিয়াছে: এবং 'নাহত্য' 'অবেস্তা'য় একবচনে একজন দেববিরোধী মাত। আর্যাভাষা—সম্বন্ধে ইউরোপীয় ভাষাতত্ত-বিদের৷ যাহাই বলুন, কিন্তু এ বিষয়ে সকলেরই একমত যে, বেদমন্ত্রে দেবতাদি লইয়া যে ধর্ম পাওয়া যায়, তাহা সম্পূর্ণরূপে ভারতক্ষেত্রে স্ষ্ট বা উদ্ভূত হইয়াছিল। এরূপ স্থলে একথা অস্বীকার করিবার পথ নাই যে, বৈদিক উচ্চারণসহ যে সকল শব্দ অন্তত্ত্ব নীত হইয়াছিল, তাহা ভারতবর্ষ হইতেই গৃহীত হইয়াছিল। হাশ্মান ইয়াকবি ঘথার্থ ই বলিয়াছেন যে, নিশ্যুই ভারতপ্রান্ত হইতে মেসোপটেমিয়া পর্যান্ত ভারতের আর্যা-সভাতা একদিন প্রবলতা লাভ করিয়াছিল। ইহার মন্তবাটি পাদ্টীকায় দিলাম।

ইউরোপের কয়েকটি জাতির উপরে আর্য্য-ভাষার কিঞ্চিৎ প্রভাব

These tribes, being neighbours and perhaps subjects of Vedic tribes who had reached a higher level of civilization, adopted the Vedic gods, and thus brought the Vedic worship with them to their new homes in Mesopotamia (J. R. A. S. 1909, at P. 726).

<sup>\* (</sup>Arnold's "Vedic Metre", P. 7)

দেখিতে পাওয়া যায় মাত্র। স্থাসিদ্ধ Keane সাহেব ইহাকে a mere veneer of Aryan culture অর্থাৎ আর্য্যসভ্যতার অতি অল্প এবং অগভীর প্রভাব বলিয়াছেন। যে সভ্যতা মেসোপটেমিয়া পর্যান্ত বিস্তৃতি লাভ করিতে পারিয়াছিল, তাহা যে কেবলমাত্র বিভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন দেশে গমনের ফলে ইউরোপে সংক্রামিত হইতে পারে নাই, একথা বলা যায় না।

যতদ্র যাহা দেখা গেল, তাহাতে অনুনান করা যাইতে পারে যে, যে সময়ে বাবিলোনিয়াতে ঐতিহাসিক যুগ আরক্ষ হইয়াছিল, ভারত-ক্ষেত্রে সে সময়ে অথবা তাহার পূর্ব্বে ঐতিহাসিক যুগ প্রতিষ্ঠিত হওয়া বিচিত্র নহে। দেশের মাটির গুণে ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন কীর্ত্তির কোন চিহ্ন পাওয়া না যাইবারই অধিক সম্ভাবনা। বিস্তৃতভাবে খননকার্যা আরম্ভ হইলে কিছু পাওয়া যাইবে কি না, বলিতে পারা যায় না। অস্ততঃ পক্ষে ঐতিহাসিক যুগের পূর্ব্ব সময়ের নরকশ্বালাদি পর্যালোচনা করিয়া যদি ভারতের প্রাচীনতম জাতির সহিত আর্য্য জাতির ধারাবাহিকতা প্রমাণিত হয়, তাহা হইলেও প্রাচীন বৈদিক স্ভ্যতার সময়-নির্ণয়-সম্বন্ধে অনেক সাহায্য হইতে পারিবে।

বাবিলোনের ইতিহাদ পর্য্যালোচনা করিলে আর একটি কথা মনে হয়। কিছুদিন পর্যান্ত আদীরিয়ার লোকেরা স্বীয় দেশে পরিমিত ভাবে দভাতা বিস্তার করিতে পারিয়াছিল বটে, কিন্তু পরে ক্ষ্ধার তাড়নায় উহাদিগকে অপেকাকৃত দূর দেশে রাজ্য-বিস্তার করিতে চেষ্টা করিতে হইয়াছিল। যে দকল স্থানে রাজ্য-বিস্তার করা কষ্টকর এবং যে দকল স্থানে ভূমি তেমন উর্বারা ছিল না, দে দকল প্রদেশে যথন আদীরিয়গণ রক্তপাত করিয়া রাজ্যবিস্তার করিয়াছিল, তথন কেন যে তাহারা ভারতবর্ষে প্রবেশ করে নাই, একথা সহজে ব্রিয়া উঠিতে পারা যায় না।

পশ্চিম প্রান্ত হইতে যদি স্থবিধা পাইয়া একটা আর্য্যদল ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতে পারিয়াছিল, তথন কি স্থতন্ত্রিত একটি রাজ্যের ক্ষমতা-শালী লোকেরা সেই পথে উত্তর-ভারতবর্ষ অধিকার করিতে আসিতে পারিত না ? মনে হয়, সিন্ধুর পরপারে ঐ আদিম কালেও একটা ক্ষমতা-শালী জাতি ছিল বলিয়াই আসীরিয়ার লোকেরা ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হইতে পারে নাই।

ইরাণীদিগের প্রাচীনতম ধর্মশাম্বের ভাষা পর্যালোচনা কবিয়। পণ্ডিতেরা স্বীকার করিয়াছেন যে, বৈদিক মন্ত্রগুলির মধ্যে যে ভাষা অপেক্ষাকৃত থুব আধুনিক, ইরাণী ধর্মগ্রন্থলি সেই ভাষায় রচিত। ইরাণের সে ভাষাও থাঁটি বৈদিক ভাষা নহে। উহা বৈদিকের একটি প্রাদেশিক ভাষা মাত্র। ঐ প্রাদেশিক ভাষায় অপেক্ষাকৃত নৃতন যুগে বৈদিক ধর্ম পরিবর্ত্তিত ভাবে রক্ষিত হইবার পূর্বের যে খাঁটি ভারতবর্ষ হইতে, ইরাণ এবং ইরাণের পশ্চিমে, ভারতবর্ষের ধর্ম ও ভাষা প্রচারিত হইয়াছিল, মিতানির দৃষ্টান্তে তাহার প্রমাণ পাইলাম। কাজেই একথা वना जात्नी मख्य स्टेरव ना रय, हेतानीनिरगत मरक विष्कृत घाँठेवात भरत ঐ দেশের নিকটবর্ত্তী কোন স্থান হইতে ভারতের আর্য্যের। ভারতবর্ষে আনিয়াছিলেন। বরং এই কথাই প্রতিপন্ন হইবার মত হইরাছে যে. অক্যান্ত জাতির মত ইরাণদেশীয়েরা ভারতের পশ্চিম-প্রান্তে আর্য্য সভাতার প্রভাবের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিলেন। ইরাণীদিগের সহিত বিচ্ছেদ বা বিবাদ ঘটিবার কথা ভারতবর্ষের বেদগ্রন্থে কুত্রাপি উল্লিখিত নাই। ইরাণীদিগের গ্রন্থে আছে যে, তাহারা 'আরিয়ান বইজ' বা আর্যাব্রজ হইতে স্থানচ্যত হইয়াছিল। সে স্থানচ্যুতি ভারতের আর্য্যদিগের তাড়নায় হইয়াছিল কি না, তাহা বলা যায় না। যদি হইয়াও থাকে, তবে ঐ ঘটনা দ্বারা ইরাণীয় এবং ভারতবর্ষীয়দিগের মৌলিক একতা প্রতিপন্ন হয় না। এ যথন অপেক্ষাকৃত পরবর্তী যুগের কথা, তথন হইতে পারে যে, দিরূপারে আর্য্যদিগের ক্ষমতা এক সময়ে প্রবল হইয়া উঠিবার পর ইরাণীয়েরা স্থানচ্যুত হইয়াছিল। কিন্তু তাহারও প্রমাণের অভাব। ইরাণের ধর্মে, দেবছার নামে এবং অন্প্রচানে ভারতের ধর্ম হইতে যে বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার কারণ স্বতন্ত্র ভাবে আলোচিত হইতে পারে।

যাহা হউক, এ প্রবন্ধে এই পর্যান্ত দেখা গেল যে, এখনও বহু পরিমাণে ভূ-স্তর পরীক্ষিত না হইলে ভারতের আর্য্য জাতির উৎপত্তি এবং তাহাদের সভ্যতাবিকাশের সময়-সম্বন্ধে কিছু জানিতে পারা যাইবে না।

## বহিভ বিত

ভারতের পূর্ব্ব সীমান্ত হইতে টং-কিং উপসাগর পর্যান্ত এবং চীনের দক্ষিণভাগ হইতে ভারত-দাগর পর্যান্ত বহু-বিস্তীর্ণ ভূথণ্ড Farther India বা বহির্ভারত নামে এখনও প্রাসিদ্ধ রহিয়াছে। একদিন যে ঐ সমগ্র ভূভাগ ভারতবর্ষের অধীনে ছিল, এবং ভারতবর্ষের সভ্যতা উহাকে উন্নত করিয়াছিল, একথা এথন অনেকেই জানেন না। প্রথমতঃ ফরাসী প্রত্তম্ববিদের৷ বহিভারতের প্রাচীন ইতিহাস সংগ্রহ করিতে-ছিলেন বলিয়া তাঁহাদের আবিষ্কৃত তত্ত্বের সহিত আমরা সহসা পরিচিত হইতে পারি নাই। তাহার পর ফেয়ার (Phayre) সাহেব যথন ব্রহ্মদেশের ইতিহাদ লিখিলেন (দেও অল্পদিনের কথা নয়), তখন ভারতের প্রাচীন শৌর্য এবং মহিমার কথা কথঞ্চিৎ পরিমাণে জানিতে পারা গিয়াছিল। কার্ণেল জেরিনি (Colonel Gerini) যথন রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটির অন্মরোধে তাঁহার স্থদীর্ঘ ভৌগোলিক তত্ত্ব প্রকাশ করিলেন, তথন ভারতের অতি প্রাচীন কালের অধিকার-বিস্তৃতির বিবরণ উজ্জ্বনতর হইয়া উঠিল। যতই প্রত্নতত্ত্ব সংগৃহীত হইতেছে, ততই অনেক মঙ্গোলীয় জাতির সভ্যতার মূলে ভারত সভ্যতার বীজ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

ব্ৰহ্ম, শ্ৰাম, কম্বোজ, আনাম প্ৰভৃতি দেশের অধিবাসীরা, বৌদ্ধ বলিয়া আমরা কেবল এইটুকু জানিতাম যে বৌদ্ধ শ্ৰমণেরা ঐ সকল দেশের লোকদিগকে নবধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া নৃতন সভ্যতা বিস্তার করিয়াছিলেন; কিন্তু বৃদ্ধদেবের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্ব হইতে যে ভারতবাসীরা ঐ সকল দেশ জয় করিয়া "অতিরিক্ত ভারত রাজ্য" স্থাপন করিতেছিলেন, আমরা সে কথা জানিতাম না। পুরাণগুলিতে ঐ ঐতিহাসিক ঘটনার কিছু কিছু নিদর্শন আছে; কিন্তু মূল ঘটনাগুলি অজ্ঞাত ছিল বলিয়া, সে নিদর্শন হইতে পূর্ব্বে কিছুই বৃন্ধিতে পারা যায় নাই। এ বিষয়ে যে সকল নৃতন তথ্য আবিদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা অল্প পরিমাণে স্থাচিত করিবার জন্তই এই প্রবন্ধটি লিখিতেছি।

আর্য্যেরা যথন দ্রবিড়জাতীয় লোকদিগের কোন সন্ধান লইতেন না. কিন্তু দ্রবিডজাতীয়েরা আর্যা-সভ্যতা সংগ্রহ করিয়া নব তেজে উদ্দীপ্ত হইয়াছিল, তথনও দ্রবিড্জাতীয়ের৷ স্থলপথে এবং জলপথে বহিভারতের অনেক স্থলে উপনীত হইয়া অনেক রাজ্য অধিকার করিয়াছিল। যতদুর জানা গিয়াছে, তাহাতে খ্রীষ্টপূর্ব্ব ২০০ সংবৎসরেও ব্রন্ধদেশে এই দ্রবিড় অধিকারের বিবরণ পাওয়া যায়। মৃড়-কলিন্ধ অথবা ত্রি-কলিন্ধের অধিবাসীরা যে অতি প্রাচীনকালে পেগু, তেনাসেরিম, আরাকান প্রভৃতি দেশ জয় করিয়াছিল, চোলমণ্ডল বা করমণ্ডলের অধিবাদীরা যে মলয় উপদ্বীপ, কম্বোজ প্রভৃতি অধিকার করিয়া ফেলিয়াছিল, এবং বঙ্গ-দেশের প্রাচীন দ্রবিড় অধিবাসীরা যে আনাম দেশ অধিকার করিয়া ঐষ্ট-পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দী পর্যান্ত আনামে রাজত্ব করিয়াছিল, দে কথা জেরিনির গ্রন্থে স্বস্পষ্ট উল্লেখিত (৪২৯ পৃষ্ঠা) হইয়াছে। বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্ব সময়েই আর্য্যেরা প্রধানতঃ আসাম (প্রাগ্জ্যোতিষ) এবং মণিপুর প্রভৃতি দেশের মধ্য দিয়া ব্রহ্মদেশের উত্তরভাগ, খ্যামরাজ্য, আনাম এবং চীনের দক্ষিণভাগের মুলান ও টং-কিং রাজ্যদমূহে অধিকার বিস্তৃত করিয়াছিলেন; এবং পরে সমগ্র দ্রবিড়জাতীয় লোকদিগকে পরাভৃত করিয়া বহির্ভারত এবং চীনরাজ্যের অংশবিশেষে আর্য্যসভ্যতা বিস্তার করিয়াছিলেন। চীন এবং ব্রহ্মদেশের ইতিহাস হইতেই এই সকল কথা আবিষ্ণৃত হইয়াছে।

<u>ক্রবিডজাতীয়েরা যেমন দেশ অধিকার করিয়া ব্রহ্মদেশে আপনাদের</u> ত্রিকলিঙ্গ প্রভৃতি নাম স্থাপন করিয়াছিল, আর্য্যেরাও তেমনি ভারত-বর্ষের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ভৌগোলিক নাম দিয়া বহির্ভারতের পর্বত, নদী, দেশ ও নগরগুলিকে চিহ্নিত করিয়াছিলেন। সেই চিহ্ন হইতেই আর্য্য-জাতির প্রাচীন অধিকার-বিস্তারের কথা যে পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায়. পাঠকেরা তাহা দেখিতে পাইবেন। ব্রহ্মদেশের প্রবাদ ও লিখিত বিবরণ, এবং অসম্পর্কিত চীন দেশের ইতিহাস এই প্রাচীন বিবরণের সাক্ষী। বন্ধদেশের প্রাচীন ঐতিহাসিক বিবরণ হইতে কার্ণেল জেরিনি প্রভৃতি ঐতিহাসিকেরা এ কথা উদ্ধার করিয়াছেন যে উত্তর ব্রহ্মের ভামে। নগরে হস্তিনাপুর হইতে আগত ক্ষত্রিয় রাজারা খৃঃ পৃঃ ১২৩ অবেদ রাজ্য স্থাপন করেন। এই রাজ্য ব্রহ্মদেশের উত্তর সীমা হইতে আরম্ভ করিয়া মণিপুর সীমান্ত দিয়া ইরাবতী-তটস্থ পাগান নগর পর্যান্ত বিস্তৃত ছিল। খু:পূ: ৬৪৪ অবে শ্রামদেশের সমগ্র উত্তর ভাগ মালব নামে প্রচারিত হইয়াছিল, এবং উহার প্রধান নগরের নাম হইয়াছিল দশার্ণ। এখনও ভামের উত্তরভাগের 'মালা প্রাথেট' নাম (মালব প্রদেশ) এবং প্রধান নগরের 'দশাণ' বা 'দোয়াণ' নাম লুপ্ত হয় নাই। যিনি প্রথম এই রাজ্যটি স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম স্থনন্দকুমার বলিয়া পাওয়া গিয়াছে। 'এই রাজ্য এতদূর বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল যে খাস চীনরাজ্য-ভুক্ত যুনানটি স্থনন্দকুমারের বংশধরদিগের দারা অধিকৃত হইয়াছিল। পার্বত্য দীমান্ত বলিয়া, ভারতবর্ষের দেশসংস্থিতির অফুকরণে এই য়ুন্নান-রাজ্য, "গান্ধার" বলিয়া অভিহিত হইয়াছিল। চীনের ইতিহামেও একথা

<sup>\* (</sup>Muang Yong Chronicleএর জেরিনি প্রদন্ত বিবরণ্টা)

ষীকৃত হইয়াছে। যথন টংকিং এবং উত্তর আনাম এই দেশভুক্ত হয়, তথন আনামের উত্তরপূর্ব ভাগ মিথিলা নাম পাইয়াছিল; এবং বিদেহ বিদ্ধা তাহার পার্ষে একটি ক্ষুদ্ররাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। ভামদেশের পূর্ব্বভাগে চম্পা নামেও একটি নগরী একসময়ে স্থাপিত হইয়াছিল। এ নামগুলি কথঞিং পরিবর্তিত হইয়াছে মাত্র; কিন্তু লুপ্ত হয় নাই।

বহির্ভারতের উত্তরভাগের এই বিবরণ লক্ষ্য করিয়া কার্ণেল জেরিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহা পাদটীকায় উদ্ধৃত করিতেছি।

তাহার ভাবার্থ এই যে উত্তর হিন্দু-চীন দেশ ইহার প্রাথমিক সভ্যতার জন্ম উত্তর ভারতের নিকট ঋণী। উত্তর ব্রহ্ম, শ্রাম, লওস, যুল্লান,

## পুনরপি লিখিয়াছেন :--

"We find Indu [Hindu] dynasties established by adventurers claiming descent from the Kshatriya potentates of Northern India ruling in Upper Burma, in Siam and Laos, in Yunnan and Tonkin and even in most parts of South-eastern China. From the Brahmaputra and Manipur to the Tonkin Gulf we can trace a continuous string of petty States ruled by the scions of the Kshatriya race, using the Sanskrit or the Pali languages in official documents and inscriptions, building temples and other monuments after the Indu [Hindu] style, and employing Brahman priests for the propitiatory ceremonies connected with the Court and the State (p. 122)......The presence of this Indu [Hindu] element and its influence upon the development of Chinese civilization at a far earlier period than has hitherto been known or even suspected, commands attention, and can henceforth be hardly overlooked by Sinologists" (p. 124).

<sup>&</sup>quot;Northern Indo-China owes its early civilization to settlers from Northern India" (Pp 22).

টংকিং এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব চীনের অনেকাংশে ক্ষত্রিয় রাজ্যের চিহ্ন এবং সংস্কৃত ও পালি ভাষা ব্যবহারের নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। চীনের প্রাচীন সভ্যতাও অনেকাংশে ভারত-সভ্যতার নিকট ঋণী।

আর্যাজাতির প্রভাবে যথন দ্রবিড্জাতীয়দিগের অধিকৃত ব্রাজ্য আর্য্যের শাসনে আসিয়াছিল, তথন পেগুর ত্রিকলিঙ্গ-রাষ্ট্র প্রথমতঃ 'স্বর্গভূমি' এবং পরে 'রামণ্য দেশ' নামে অভিহিত হইয়াছিল। ব্রহ্ম-দেশের অতি প্রাচীন বিবরণে যে স্থানের কালিঙ্গরট্ট নাম পাওয়া যায়. সেখানে এখনও অনেক তেলেগু নামের অপভ্রংশ প্রচলিত আছে। বৌদ্ধ সাহিত্যে পেগু হইতে তেনাসেরিম পর্যান্ত স্থবর্ণভূমি নাম পাওয়া যায়। ভারতের বৌদ্ধজাতক গ্রন্থে সমুদ্রপারের যে স্থবর্ণভূমির কথা বর্ণিত আছে, তাহ। এই স্থবর্ণভূমি। বন্ধদেশের কল্যাণীর খোদিত লিপি হইতে জানা यात्र ८य পরবর্তী সময়ে ঐ প্রদেশ কখন বা স্থবর্ণভূমি, কখন বা রামণ্যদৈশ নামে অভিহিত হইত। উহার একটির উপরিভাগ কুসিমমগুল নামে (এ কালের Bassein), একটি হংস্বতীমণ্ডল নামে (পেগু) এবং তৃতীয়টি মৃত্তিমমণ্ডল নামে ( Martaban ) অভিহিত হই মাছিল। এই নাম ১৪৭৬ খুষ্টাব্দ পর্যান্ত বর্ত্তমান ছিল; কেন না পেগুর রাজা ( থম্মচেতা ) ধর্মচেতা ঐ বৎসরে যে খোদিত লিপি রাথিয়া গিয়াছেন, তাহাতেও ঐ নামগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রদেশ হইতে যে যথার্থ ই ভারতের জন্ম স্বর্ণ দংগৃহীত হইতে বলিয়া স্থবর্ণভূমি নাম হইয়াছিল, তাহা দেশের স্বর্ণ-খনি হইতেই স্থচিত হয়।

মালয়-উপদ্বীপের উত্তরভাগে যে স্থানে এখনও স্বর্ণ পাওয়া যায়, সেই বিভাগের নাম জম্বী। জম্বী বিভাগের নদী হইতে স্বর্ণ সংগৃহীত হইত বলিয়াই হয়ত স্বর্ণের "জাম্বনদ" নাম হইয়াছিল। এটি আমার নিজের অমুমান। অতি প্রাচীন সংস্কৃতে স্বর্ণের জাম্বনদ নাম নাই; কি কারণে ঐ নামের উৎপত্তি হইল, তাহাও যথন জানা যায় না, তথন জম্বী প্রদেশের স্কুবর্ণের সহিত জাম্বনদ কথাটি গ্রথিত করিতেছি।

ভারতবর্ষের পুর্বভাগের কমিলা (কমিলা), চট্টল (চট্টগ্রাম) এবং আরাকান লইয়া দ্রবিডদিগের ত্রিকলিঙ্গ রাজ্যের একটি উপবিভাগ স্বষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু তথনও কমিলার পার্ববতা প্রদেশ, শিলাচট্টল ( প্রীহট্ট বা সিলেট ) এবং মণিপুর প্রভৃতি সম্পূর্ণরূপে কিরাতদিগের অধিকারে ছিল। ত্তিপুরার 'রাজমালা' গ্রন্থে পাওয়া যায় যে ত্তিপুরা দেশ প্রথমে কিরাত-রাজ্য ছিল। আলোসম্ব (শিলং) দেশও সম্ভবতঃ কিরাতজাতির অধিকৃত ছিল \* যথন ঐ ভূভাগের অধিকাংশ স্থল আর্য্যের অধিকারে আদিয়াছিল, তথন প্রাচীন ত্রিরাজ্যের নামের ঐতিহে চট্টগ্রাম, কমিলা এবং ত্রিপুরা লইয়া নৃতন ত্রিপুররাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, অর্থাৎ ব্রন্ধে হউক, ভারত সীমান্তে হউক, কুত্রাপি দ্রবিড়জাতীয়দিগের প্রাধান্ত রক্ষিত হইতে পারে নাই। তবে ভারতবর্ষের হিন্দুগণ যখন ব্রহ্মদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিবার পর ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, এবং নবপ্রতিষ্ঠিত রাজ্যের স্বন্দরীদিগকে তাঁহাদের ভবিষ্যদ্বংশের জননীব্রপে বরণ করিয়া প্রাচীন দেশের মায়া কাটাইয়াছিলেন, তখন ভারতবাসীদিগের বিচারে তাঁহার। ঠিকু হিন্দু বলিয়া বিচারিত হয়েন নাই। এখন বহিভারতের মধো কেবল খামদেশ স্বাধীনতা রক্ষা করিতেছে। এই খামদেশের রাজবংশীয়েরা আপনাদিগকে ভারতের ক্ষত্রিয়সন্তান বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন।

বহির্ভারতে আর্য্যের কীর্ত্তি এখনও লুপ্ত হয় নাই। আনামের অতি স্থন্দর মন্দিরগুলি আমাদেরই পিতৃব্যবংশীয়েরা গড়িয়াছিলেন। সকল

<sup>(</sup>Proceedings, A. S. B., Jan. 1874)

প্রত্তত্ত্বিদেরাই বলিতেছেন, উহা হিন্দু-কীর্ত্তি। খাঁট টীনজাতীয় লোকের সৌন্দর্য্য তোমার আমার চক্ষে এখন তেমন মনোজ্ঞ না হইতে পারে, কিন্তু আর্য্যরক্ত-সংমিশ্রণে বহির্ভারতে নরনারীর যে সৌন্দর্য্য উদ্ভাসিত হইয়াছে, তাহা ত মনোজ্ঞ নহে বলিয়া কেহই বলেন না। মেখং নদীর উত্তরভাগ একদিন যম্নানদী নাম পাইয়াছিল এবং উহার অন্য অংশের নাম হইয়াছিল গঙ্গা। ঐ গঙ্গা এবং যম্না ভারতের নদী ত্ইটির মতই লোকের দৃষ্টিতে পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হয়।

এক দিন যখন আর্যারক্তপৃত (Lao) লাও জাতি উত্তরব্রহ্মদেশ হইতে আদিয়া পূর্ববঙ্গের অনেক স্থান অধিকার করিয়াছিল, তখন যদিও লাওজাতি আর্যাভাষায় কথা কহিত না, তব্ও ঐ লাও-অধিকার দ্বারা কিরাতজাতির প্রভাব দ্রীভূত হইয়াছিল। লাওএরা নিজের ভাষায় স্বদেশের নদী নগরের নাম অনেক রাথিয়া গিয়াছিল। এখনও তাহার অনেক চিহ্ন রহিয়া গিয়াছে। মেখং কিম্বা মান্-ওয়ান্ধএর অপত্রংশে 'মেঘনা' নাম রহিয়া গিয়াছে; 'মান্-ওয়ান্ধ'-অর্থ মেঘবতী। অর্থে এবং উচ্চারণে প্রাচীন চিহ্ন লুপু হয় নাই। ব্রহ্মের ভাষায় "ঢকা" অর্থ প্রাচীন নদী বা "পুরাতন গলা"। সেই ঢক্কার অফুবাদে "বুড়ী-গন্ধা" নদীটি রহিয়াছে, এবং তাহার কূলে সাক্ষাং ঢাকা-নগরী বর্ত্তমান। যে সময়ে এই সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, তথন ব্রন্ধদেশের লোকের ভারত-অভিযান, "মগের উৎপাতে" পরিণত হয় নাই।

<sup>\*</sup> বঙ্গদেশের পঞ্জিকায় লাওদেন বলিয়া যে নরপতির নাম পাওয়া যায়, সে নামটি "লাও" বংশের রাজত্বের স্মৃতিতে কলিত হয় নাই ত ? ধর্ম-দেবতার মাহাস্মা-বর্ণিত প্রাচীন গ্রন্থেও যে অনির্দিষ্ট লাওদেন পাওয়া যায় তাহাও বেন "লাও" বংশ্বের লোকের কথা বলিয়া মনে হয়।

অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষীয়ের৷ বহির্ভারত অধিকার করিতেছিলেন। কিন্তু বৌদ্ধর্ম্ম-প্রচারের সময় হইতে আর্য্যপ্রভাব বহির্ভারতের সর্ব্ব অঙ্গে অন্পর্প্রবিষ্ট হইয়াছিল। খৃঃ পৃঃ ৪৪৩ অন্দে নৃতন প্রোম নগরীর ছয় মাইল দূরে শ্রীক্ষেত্র নামক নৃতন নগরী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পরে এই দেশ মৌর্যারাজাদের শাসনাধীন হয়। খৃষ্টোত্তর তুই তিন শতাব্দী পর্যান্তও প্রোম এবং পাগানের রাজবংশীয়েরা মৌর্য্য-বংশেদ্ধত বলিয়া দাবি করিতেন। চীনদেশের ইতিহাস হইতে ঈ, এইচ, পার্কার সংগ্রহ করিয়াছেন যে, সে দেশের ঐতিহাসিক প্রবাদ এই যে, শ্রীধর্মাশোকের পঞ্চম পুত্র, যুল্লান রাজ্য অধিকার করিয়া দেখানে মৌর্যা-রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রামদেশ বা সামরট্রেও মৌর্যা-রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া থঃ পূঃ ১২২ অব্দের স্থামদেশের একটি বিবরণে জানিতে পারা যায়। চোলমণ্ডল বা কর-মণ্ডলের অধিবাসী কর্ত্তক পর্বতসঙ্কুল যে দেশ মলয় নামে (তামিলে 'মলয়'-অর্থ পর্বত ) অভিহিত হইয়াছিল, উহাও মৌর্যাশাসনে আসিয়াছিল বলিয়া জানিতে পারা যায়। আশ্চর্য্য এই যে বহু পরবর্ত্তী সময়েও হিন্দুরা ভারতবর্ষ হইতে গিয়া ব্রহ্মদেশে অধিকার বিস্তার করিতেন। এলাহা-বাদে সমুদ্রগুপ্তের যে প্রস্তরনিপি আছে, তাহাতে সমুদ্রগুপ্ত কর্ভৃক "ভবাক" রাজ্য-জয়ের কথা পাওয়া যায়। এই ভবাক রাজ্য যে উত্তর ব্রহ্মদেশ, জেরিনি তাহা আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি দেখাই-য়াছেন যে, পাগান নগরে যে একথানি খোদিতলিপি পাওয়া গিয়াছে, দে খানিতে ১৬৩ গুপ্ত সংবৎ ব্যবস্থত আছে। ডবাক নামটি যে এখনও লুপ্ত হয় নাই, তাহাও ভিনি প্রদর্শন করিয়াছেন। আনাম দেশের প্রাচীন চম্পানগরীতে একটি খোদিতলিপি পাওয়া গিয়াছে: ঐটিতে ১৫০ খুষ্টাব্দের গির্ণারের খোদিতলিপির অক্ষর দেখিতে পাওয়া যায়।

তাহাতেই ব্ঝিতে পারা যায় যে খুষ্টাব্দের দিতীয় শতান্দীতেও ভারত হইতে অনেক লোক ব্রহ্মদেশে যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করিতেছিলেন। খ্যামদেশের সম্বোর নামক স্থানে জয়বর্মণ নামক রাজা শস্ত্পুর স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৪১ খুষ্টাব্দে জয়বর্মণের পূর্ব্বপুরুষ শ্রুতবর্মণ কম্বোজে কম্বু নামে মহাদেব বা শস্তু স্থাপন করিয়া ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

কার্ণেল জেরিনি অতি যোগ্যতার সহিত দেখাইয়াছেন যে পুরাণে বর্ণিত ভারতবর্ষের বাহিরের অনেকগুলি দ্বীপ বহির্ভারতের কতকগুলি দেশের সহিত অভিন্ন। পাঠকদিগের নিকট সকল প্রমাণ উপস্থাপিত করিতে পারিতেছি না। লবণসমূদ-বেষ্টিত জম্ব্দীপ বা ভারতবর্ষের পরে অন্ত যে সকল দ্বীপের কথা বলা হইয়াছে, সংক্ষেপে সে কথা কেছু কিছু বলিতেছি।

সর্পি:-সাগর-বেষ্টিত প্লক্ষ দ্বীপটি আরাকানের নিকটস্থ ব্রহ্মদেশের নিম্ন-ভাগ বলিয়া লিখিত হইয়াছে। প্রথমতঃ প্রকৃতপক্ষে এই দেশ প্লক্ষরক্ষ-পরিপূর্ণ, অন্থ দিকে আবার স্থম দেশ ব৷ শ্রামদেশের পশ্চিমে পো-লো-সো দেশ বলিয়া একটি দেশের কথা চীনদেশের লিখিত বিবরণে পাওয়া যায়। পর্ত্ত্বগীজেরা ষোড়শ শতাব্দীতেও নিম্ন ব্রহ্মের নিকটবর্ত্তী সাগরকে Mare di Serpe অর্থাৎ সর্প্লাগর বলিয়া দেশপ্রবাদ হইতে নাম দিয়া-ছিলেন। Serpe বা সর্প, "সর্পিঃ" হইতেই হইয়াছে। পরবর্ত্তী দ্বীপ-শুলির নিদর্শন হইতে এ কথা আরও স্কম্পষ্ট হইবে। \*

স্থরা-সাগর বেষ্টিত শাল্মলী দ্বীপটি মালয় উপদ্বীপ বলিয়া নিদিষ্ট হইয়াছে। যদিও এথানে বহু পরিমাণে শাল্মিলিবৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়,

সশি শব্দটী ভারতবর্ষে য়ত অর্থে ই ব্যবহৃত হইতেছে, কিন্তু নাম-সাদৃষ্টে ভিন্ন অর্থও উৎপন্ন হইয়াছে।

তথাপি জেরেনি বিবেচনা করেন যে "স্থবর্ণমালী" কথা হইতেই শাল্মলী দ্বীপ নাম হইয়াছে। শ্রামদেশের প্রাচীন পাণ্ড্লিপিতে তেনাদেরিম প্রদেশস্থ স্থবর্ণমালী গিরির উপরে বৃদ্ধদেবের পদিচহ্ন আছে বলিয়া লিখিত আছে। পেগুর একথানি খোদিতলিপিতে মালয় উপদ্বাপকে শাল্মলী দ্বীপ এবং স্থবর্ণমালী দ্বীপ এই ছই নামেই অভিহিত করা আছে। রামায়ণে স্থরাসাগরের নাম পাওয়া যায় 'শ্রীলোহিত'। এই সাগরের চীনদেশের নামেও লোহিত অর্থ পাওয়া যায়। আরব দেশের লোকের ইহাকে 'সেলাহেট' নাম দিয়াছিল; ঐ শন্ধটি শ্রীলোহিতের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ।

সমগ্র শ্রাম দেশটি শাকদ্বীপ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। এই ক্ষীর-সাগরবেষ্টিত দ্বীপটির কতকগুলি প্রাচীন এবং পৌরাণিক লক্ষণের কথা বলিতেছি। শ্রামদেশের নিকটবর্ত্তী দাগরটির দেশভাষায় কেদরেঞ্জ বা কেরদেঞ্জ নাম ছিল। বিষ্ণুপুরাণের মতে শাক বৃক্ষ ( দেগুন বা Teak ) বেশি ছিল বলিয়া এই দ্বীপের ঐ রূপ নামকরণ হইয়াছিল। স্থামদেশে শাক বা সেগুন গাছের খুব আধিকা; এবং উহার নাম মৈ-শাক। বিষ্ণু-পুরাণে এ কথাও আছে যে "ভবা" নামে নরপতি শাকদীপের শাসন-কর্ত্তা ছিলেন এবং তাঁহার পুত্রের সময়ে জলদ, কুমার এবং স্থকুমার প্রভৃতি নামে দেশের বর্ষবিভাগ হয়। পুরাণে উল্লিখিত ঐ দেশের পর্ব্বত-গুলির মধ্যে উদয়গিরি, অন্তর্গিরি এবং শ্রামগিরি নাম পাওয়া যায় এবং अक्रमाती, कुमाती ७ निननी नाटम निनेत नाम পा ७ या याय । केटला क দেশের ৬০০ খুষ্টাব্দের খোদিতলিপিতে যথার্থতঃই ভববর্মণ রাজার নাম পাওয়া যায়। ইনি থেগদিতলিপি প্রস্তুত হইবার পূর্ব্ব সময়ে অভ্যুদিত হইয়াছিলেন। জেরিনি বলেন যে শ্রাম দেশের ভাষার C'honla শব্দের অর্থ "জল," এবং জল শব্দটি ঐ দেশের উচ্চারণে প্রায় ঐরূপ দাঁড়ায়।

মেখং উপত্যকার জলপ্রায় বিভাগটির নাম C'honla। শ্রাম এবং কন্থো-জের দক্ষিণভাগে কুমারী নদী এবং অন্তরীপ আছে। ঐ কুমারীনদীধোত প্রদেশকেই কুমারবর্ষ মনে করা হইয়াছে। আরবদিগের একটি প্রাচীন বর্ণনা হইতেও ঐ প্রদেশের 'কোমর' নাম আবিষ্কৃত হইয়াছে। শ্রামদেশে 'উদৈ' এবং 'লেন্ডৈ' Lestai নামে যে তুই পর্বত পাওয়া যায়, তাহাই উদয়িগিরি এবং অন্তর্গিরি বলিয়া নিশ্চিত হইতেছে। ভাগবত পুরাণের পরোজব এবং মনোজব নামের অন্তর্রপ লাউজবা অথবা Lau C'hwa ম পাওয়া যায়। শ্রাম দেশের প্রাচীন নাম দামরট্র বা শ্রামরাষ্ট্র। বিষ্ণুপুরাণের বর্ণনায় আছে যে ভবেয়র পুত্র বর্ষবিভাগ করিয়াছিলেন। শ্রাম ও কাম্বোজের প্রাচীন বিবরণে পাওয়া যায় যে ভববর্মণের পুত্র ঈশানবর্মণ ৬২৭ খৃষ্টাব্দে কাম্বোজ জয় করিয়াছিলেন। এই কাম্বোজের দক্ষিণেই কুমারবর্ষ।

শামদেশের প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলিব। শাম দেশের তিনটি স্থানে, প্রধান নগর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল জানা যায়; যথা স্থাকৈ বা স্থাদ, ঘারবতী, এবং আয়্থিয়া বা অযোধ্যা। বিষ্ণুপুরাণে স্থাদেয় নামক স্থানকে প্রক্ষমীপ বা রক্ষের অন্তর্ভু ক্ত বলা হইয়াছে। কিন্তু "স্থাকৈ" শাম দেশে স্থিত হইলেও রক্ষের ঠিক্ সীমান্তে অবস্থিত। শামদেশের প্রদিকে প্রাচীন সরয় নদী প্রবাহিতা। অপভংশেরও অপভংশে এখন সরয় নদী Hsiyu নামে প্রসিদ্ধ। এদেশের রাহ্মণেরা অর্থাৎ পৌরোহিত্যকার্য্যকারীরা "আচান্" নামে পরিচিত। আচান কথাটি আচার্য্য শব্দের অপভংশ। আমাদের দেশের আচার্য্য রাহ্মণেরা বলেন, যে, তাঁহারা শাক্ষীপী রাহ্মণ; এবং পূর্ব্বে তাঁহারা সর্যুতীরবাসী ছিলেন; এবং সেই স্থান হইতে বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন। আমরা শামদেশকে শাক্ষীপ বলিয়া পাইতেছি; সেখানে সর্যু নদীও পাইতেছি। এবং

ব্রাহ্মণগুরুর সাধারণ নাম আচান বা আচার্য্য বলিয়া পাইতেছি। ইহ! হইতে কোন সিদ্ধান্ত করা চলে কিনা, তাহা পাঠকেরা বি:বচনা করিয়া দেখিবেন। শ্রামের রাজারা অল্পকাল হইল, অযোধ্যার রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া বেন্ধকে রাজধানী স্থাপন করিয়াছেন। এখন যিনি শ্রামের অধিপতি, তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থানিক্ষিত হইয়াছিলেন। এই শিক্ষিত মহারাজাও আপনাকে ভারতের ক্ষত্রিয়সন্তান বলিয়া গৌরব করিয়া থাকেন।

বহির্ভারতের আর্যাজাতির কীর্ত্তির কথা অতি অল্পই বলা হইল।